# (जकालिब लिक

"বর্ত্তমানের দীপ্তি অত্যন্ত উচ্ছল, মনোরম, সন্দেহ নাই, কিন্তু অতীতের অন্ধকারও পবিত্র; বর্ত্তমান অতীতকে আবরণ করিয়া যে যবনিকা বিস্তৃত করিয়াছে, তাহার অন্তরালে আমাদের পূর্ব্বগামীদের যত্ত্ব-সঞ্চিত রত্ন আছে, তাহা দেন আমরা ভূলিয়া না যাই।"—

ব্রেশ সমাজপতি

### শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

M. A., F. S. S., F. R. E. S., বিৰচিত

> ক**লিকাতা** ১৩৪৬ বন্ধাৰ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সম্স্ ২০০০), কর্ণগুয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ্রান্ত্রক প্রতন্ত্রক সাহারের সংক্রান্তর

> ্বতীয় সংস্করণ কেটাইল

ভর্ননা-ভাট্টাপাধ্যাত ও গ্লেগর,পকে ভারতবর্গ প্রিন্টিঃ শুস্কর জ্বিন্তুবিক্ষাণ ক্রাচিদ স্থান ম্বিক ও প্রাকাশি ও কলবাং। ক্রিক্সাধাদ বুটা ক্রিক্সাধা

#### অস্চেনক

#### প্রীযুক্ত প্রবোধচক্র দে

সিদ্ধান্তসিকু, আই-সি-এস্, বি-এ

করকমলেযু

#### ছোটমামা,

ছেলেবেলায়, আমবা ছু'জনে জলথাবারের পয়সা বাঁচাইযা কাগজ কিনিয়া 'Grandfather'এর জন্ম থাতা বাঁধিতাম। আমরা ছু'জনে তাহার লেখক, আমরা ছু'জনে তাহাব সম্পাদক, আমরা ছু'জনে তাহাব চিত্রকর, আমরা ছু'জনে তাহার পাঠক, এবং আমরা ছু'জনেই তাহার সমালোচক ছিলাম। তাহার পর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে! আজ ভুমি কত বিভা আহরণ করিয়া, কত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া, নানাদিকে তোমার প্রতিভা বিনিয়োজিত করিয়া, জীবন সার্থক করিতেছ। আমি কুপমণ্ডুকের স্থায় বিফল জীবন যাপন করিতেছি। আমার এই অকিঞ্চিৎকর নিজ্ঞ কৰিছেছি । ভাষার এই বার্থ জীবনের যত অপূর্ণ আশা, ত পত্ন আশার এই বার্থ জীবনের যত অপূর্ণ আশার, ত পত্ন আশার এই বার্থ জীবনের যত অপূর্ণ আশা, ত পত্ন আশার করিয়াছিলান, ভাগ্রানের অল্ডন্দীর করিয়াছিলান, ভাগ্রানের অল্ডন্দীর বিধানে ভাগ্রিকও লক্ষের মন্ত হারাইয়া আশি আল ভবিশ্বন আলার করিছে করেলার করিছে ইবে আশান না। বর্ত্তমান করিছে করেলার বহন করিছে ইবে আশান না। বর্ত্তমান করিছে করিছা হল এ শেলার করিছে ইছে। হল এ শেলার করিছে করিছা ইবিকাজিত বালাকালেন তার দিনগুলি উজ্জা ইবিলা উল্লেখন বহল আশার করিছি করেলা ইবিলা করিছে আলার প্রতিবিকাজিত বালাকালেন তার দিনগুলি উজ্জা ইবিলা উল্লেখন বহল আলার বহল করিছা করেলার স্থান আশার শিক্ষার বছল প্রিয়া ভাই করিছা করিছা করিছা আলার হাতি

চিন্নাসগ্ৰু **মন্ম**প্ৰ

#### প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থের অন্তর্গত জীবনচরিতবিষয়ক প্রস্তাবত্রয়ের
মধ্যে প্রথম ছইটি "মানসী ও মর্ম্মবাণী" এবং তৃতীয়টি "যমুনা"
নামক মাসিকপত্রে, পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছিল। এক্ষণে
ঈষৎ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইল।

প্রবন্ধগুলি যে ভাবে পরিবর্ত্তিত ও সংশোবিত করিবার অভিপ্রায় ছিল, শরীরের ও মনের বর্ত্তমান অবস্থায় তাথার কিছুই সম্ভবপর হইল না।

১।৩ কৃষ্ণরাম বহুর খ্রীট, কলিকাতা, ১লা বৈশাথ ১৩৩•

শ্ৰীমন্মথনাথ ঘোষ

#### দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

শ্রীৎম সংস্করণের গ্রন্থগুলি নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয়

প্রকাশিত হইল। এবারে গ্রন্থগানি যথাসম্ভব

কৈ হইল এবং কয়েকথানি নৃতন চিত্র সদ্ধিবিষ্ট হইল।

তা বিশ্ববিচ্ছালয় এই গ্রন্থগানি কয়েক বৎসর

কৈটেশিকা প্রীক্ষার্থিগণের পাঠযোগ্য বিবেচনা করিযাছেন

কেনান কোন বিচ্ছালয়ের কর্ত্পক্ষ উহা তাঁহাদের

য অবশ্রপাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন,

তাঁহাবা আমাব ধন্তবাদ ভাজন হইয়াছেন।

ুঁ কুক্তরাম বস্থর খ্রীট কুক্তা ১১ই মাঘ, ১৩৪৬

শ্ৰীমন্মথনাথ ঘোষ

# বিষয়-সূচী

| ۱ د | মনীষী কৈলাসচক্ৰ বস্থ     | •••   | >   |
|-----|--------------------------|-------|-----|
| ١ ١ | নীরবকন্সী রমাপ্রসাদ রায় | • • • | 99  |
| 2.1 | আচাৰ্যা লালবিহারী দে     |       | >86 |

### চিত্র-সূচী

| ١ د      | देकलामहन्त्र वस्                 |     |     | মুখপত্র |
|----------|----------------------------------|-----|-----|---------|
| २ ।      | গিরিশচন্দ্র ঘোষ ( তকণ বয়সে )    | ••• |     | > a     |
| ۱ د      | ড্রিক্ষওয়াটার বেথ্ন             |     | ••• | २२      |
| 8        | রামচন্দ্র মিত্র ···              | ••• |     | २३      |
| ۱۵       | শ্রীনাথ ঘোষ                      |     | ••• | ৩৩      |
| ७।       | কিশোরীচাদ মিত্র ···              | ••• |     | ৩৫      |
| ۱۹       | কালীপ্রদন্ন সিংহ · · ·           |     | ••• | ૭૧      |
| ы        | কর্ণেল জি, বি, ম্যালিসন          | ••• |     | 8 2     |
| ۱ ه      | রাজা স্থর রাধাকান্ত দেব \cdots   |     | ••• | 8 3     |
| • (      | মেরী কার্পেন্টার                 | ••• |     | 68      |
| ۱د       | রামগোপাল ঘোষ                     |     |     | و ي     |
| २ ।      | গিরিশচন্দ্র ঘোষ                  |     |     | ۷.      |
| 9        | রমাঞ্চাদ রায                     |     | ••• | 4 '9    |
| 8        | রাজা রামমোহন রায়                |     |     | 48      |
| ۱۵       | প্রিন্স শ্বারকানাথ ঠাকুর · · ·   |     | ••• | b 5     |
| <b>6</b> | ডেভিড হেয়ার ও তাহার হুইজন ছাত্র |     |     | ьа      |
| ۹ ۱      | প্রদরকুমার ঠাকুর                 |     | ••• | 97      |
| ١٦       | वर्ष ष्यावरशेमी                  | ••• |     | ಶಿತ     |
| ۱۵       | দারকানাথ মিত্র                   |     | *** | ۹۶      |
| •        | নবাব আবছল লভিফ খাঁ বাহাছর        |     |     | 66      |

| ۱ د ۶      | ডাক্তার এফ জে মৌয়েট      |           |     | ••• | ) • C       |
|------------|---------------------------|-----------|-----|-----|-------------|
| २२ ।       | রমাপ্রদাদ রাথের বাঙ্গালা  | হস্তাম র  |     |     | >50         |
| २०।        | কৃষ্ণাস পাল               |           |     |     | 229         |
| 8          | वर्ड काानिः               |           |     |     | > >         |
| २०।        | द्रमा अमान दार्यत है दाजी | হস্তাক্ষর |     |     | १२१         |
| २७।        | <b>ষারকানাথ বতাভূ</b> যণ  |           |     |     | 200         |
| <b>?</b> 9 | বিভাদাগর                  | •••       |     |     | 780         |
| २५।        | लालनिशाबी प्र             |           | ••• |     | 784         |
| २० ।       | কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায  |           |     | ••• | 700         |
| 50 j       | মাইকেল মধুগুদন দত্ত       |           | ••• |     | 505         |
| 9)         | কালীচরণ যন্স্যোপাধ্যায    | •••       |     | ••• | 268         |
| ७२ ।       | ডাকোর আলেক্জাভার ডা       | ₹.        | ••• |     | 69 (        |
| ೨೨ (       | ডেভিড হেয়ার              |           |     | •   | 36¢         |
| 98         | গুর জন উইলিবম কে          |           | ••• |     | 394         |
| 30 1       | শুর সিসিল বীড়ন           | •••       |     |     | 220         |
| ৩৬।        | জযকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায       |           |     |     | १४७         |
| ৩৭         | আচাৰ্য্য ই, বি, কাউএল     |           |     | *** | 3%¢         |
| ৩৮।        | শসূচল মূখোপাধ্যায়        |           | ••• |     | 786         |
| ৩৯         | विक्रमहन्त्र हट्डाशाधाय   |           |     |     | २•२         |
| 80 }       | শুর গুক্রাস বন্দ্যোপাধ্যা | ष         |     |     | २.७         |
| 8 )        | শুর রিচার্ড টেম্প্ল্      |           |     |     | <b>२</b> 3• |
|            |                           |           |     |     |             |



देकनामहन्त्र वञ्

## সেকালের লোক মনীষী কৈলাসচন্দ্র বস্থ

প্রক্রমণিকা। এতদেশে ইংরাজী শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে আমাদের মৃতপ্রায় সমাজে এক নৃত্তন
জীবনম্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল। কি ধর্ম সংস্কারে, কি
সমাজ সংস্কারে, কি শিক্ষাবিস্তারে, কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে,
নৃত্তন ও মহান্ আদর্শ বহন করিয়া অনেকগুলি একনিট
লাধক অবিচলিত উৎসাহ, অসীম আগ্রহ, অসাধারণ সহিষ্কৃতা
ও প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সহিত, অপূর্বে প্রতিভা ও অতুল
শক্তি লইয়া আবিভূতি হইয়াছিলেন। যে যুগে রামমোহন
রায়, দেবেক্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচক্র সেন প্রভৃতি ধর্ম্মবীরের
আবিভাব হইয়াছিল, দারকানাথ ঠাকুর, কিশোরীটাদ মিত্র,
ঈশ্রচক্র বিভাসাগর প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চক্র মুখেপাধ্যায়, গিরিশচক্র

ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী রাজনীতিকগণ আবিভূতি হন, রমাপ্রদাদ রায়, প্রদন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ মিত্র, শস্তুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করেন, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, কুফ্মোহন বন্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীটাদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালী-প্রসন্ন সিংহ, মধুসদন দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যর্থিগণের উন্তব হয়, সেই অসামাক্ত মানসিক উদ্দীপ্তির যুগের বিস্তৃত ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইতিহাসের অভাবেই হউক বা উপকারকের প্রতি আমাদের ক্লতজ্ঞতার অভাবেই হউক, যে সকল অগ্রণীর হৃদয়-শোণিতে আমাদের ধর্ম ও সমাজ পৃষ্ট হইয়াছে, শিক্ষা-প্রণালী উন্নত হইয়াছে, রাজনীতিক অধিকার বিস্তত হইয়াছে, জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই আমরা তাঁহাদের অনেকেরই সাধনা ও আত্মত্যাগের কথা, অনেকেরই কীর্ত্তি-কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিশ্বত হইয়াছি। যে প্রতিভাশালী বাঙ্গালীর নাম লইয়া আজি আমরা পাঠকগণের সমূথে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার নাম অনেকের নিকটেই অপরিজ্ঞাত। অথচ পঞ্চাশ বাট বৎসর পূর্বের এই অক্টত্রিম সাহিত্য-সেবক, দেশপ্রিয় বাগ্মী ও স্থিতপ্রক্ত জননায়কের নাম শিক্ষিত বান্ধালীর নিত্যশ্বরূপীয় ছিল। বেথুন সোসাইটি- নামক স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সভার স্থযোগ্য সম্পাদকরূপে তিনি দীর্ঘকাল মুরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেডু-স্বরূপ বিরাজিত ছিলেন। তিনি শক্তিশালী লেখক ছিলেন এবং যেথানেই তিনি দেখিতেন—

"তুর্বল হইছে চূর্ণ প্রবলের বিজয় গৌরবে"

সেই থানেই তিনি তুর্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সমগ্র শক্তির সহিত প্রবলকে আক্রমণ করিতেন। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্ম, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্ম, তিনি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ঢকানিনাদে আত্ম-ঘোষণা না করিয়া তিনি নীরবে যথাশক্তি দেশের সেবা করিতেন। তাঁহার কায় উচ্চশিক্ষিত জননায়কগণই চরিত্রের মহন্তে, নিরহন্কার পাণ্ডিত্যে, নির্ভীক দেশপক্ষ-সমর্থনে, ও অপূর্ব্ব স্থায়নিষ্ঠায় যুরোপীয়দিগের নিকট আমাদের জাতীয় সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহাদিগকে সমগ্র জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ করিয়াছিলেন: তাহাতে দেশের যে কি মহোপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের সামাজিক ইতিহাসে মুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবে। আমরা দীর্ঘ ভূমিকা অপ্রয়ো-জনীয় বোধে সংক্ষেপে এই বিশ্বতকীর্ত্তি বাঙ্গালীর পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইব।

জন্ম ও বংশ-শবিচয়। ১৮২৭ খুপ্তাৰে কৈলাসচন্দ্র কলিকাতার একটি অতি প্রাচীন ও সন্ত্রাম্ভ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ দেওয়ান ভবানীচরণ বস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিয়া যথেষ্ঠ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সমসাময়িক সমাজে অসামান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র ছিল এবং দানশীলতার জন্ম তিনি তৎকালীন সমাজে স্থবিখ্যাত ছিলেন। তিনি অতিশ্য মিষ্টভাষী ছিলেন এবং শিষ্টাচারে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি অতি বিরল ছিল। দরিদ্র-পালন ও অতিথি-সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার অতিথিশালায যত অতিথি আসিতেন কেহই বিফল-মনোর্থ হইতেন না, সকলেই প্র্যাপ্ত প্রিমাণে ভোজন করিতেন। শুনা যায়, অতিথিগণের নিক্ষিপ্ত পাতা ও গেলাসে অতিথিশালার পুষ্করিণীটি প্রায় বুজিয়া গিয়াছিল। তিনি সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া বিষয়কার্য্য করণানন্তর, সন্ধ্যাকালে অতিথি কেহ অভুক্ত আছেন কি না দেখিয়া হবিয়ার ভোজন করিতেন। ভবানীচরণের পত্নী ভবনেশ্বরীও তাঁহার স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন। ভবানীচরণের চারি পুত্র-রামনিধি, রামতন্ত্র, রামমোহন ও ফকীরচক্ত। জ্যেষ্ঠ রামনিধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য্য J.

করিতেন। ইনিও পিতার স্থায় চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন।
ইংদিরে বাটীর সম্মুখস্থ বামতক্ত বস্তুর লেন, মধ্যম ভ্রাতারামতক্ষব সামাজিক প্রতিপত্তির পরিচায়ক। রামনিধির চারি পুত্র ছিল—জ্যেষ্ঠ হরলাল, মধ্যম তুর্গাচরণ, তৃতীয় নন্দলাল ও কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র। হরলালের তুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ কৈলাসচন্দ্র ও কনিষ্ঠ যত্নাথ। জ্যেষ্ঠ কৈলাসচন্দ্রের জীবন-কাহিনী বিবৃত করাই বর্তুমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য!

প্রাথকিক শিক্ষা। শৈশবে কৈলাসচন্দ্র নবীন
মাধব দে কর্তৃক পরিচালিত একটি বিভালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা
লাভ করেন। পরে তিনি ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারীতে উচ্চ
শিক্ষার জন্ম প্রবিষ্ট হন। তাঁহার ছাত্রজীবনের বিবরণ
লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারী ও উহার
প্রতিষ্ঠাতা স্থনামধন্ম গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় সম্বন্ধে তৃই
একটি কথা এইস্থলে বলা অপ্রাস্ত্রিক হইবে না।

উচ্চিশিক্ষা। ওরিহেরণ্ট্যাল সেমি-নারী ও গৌরমোহন আঢ্য। ১৮০৫ খুষ্টাবে ২০শে জান্ন্যারি দিবদে গৌরমোহন আঢ্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। বাল্যকালে তিনি সামান্ত শিক্ষাই প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি সাধু ও ধর্মভীক ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বদেশপ্রেম ও জনহিতৈষণার জন্ত, বিশেষতঃ এতদেশে ইংরাজীশিকা বিস্তারের একজন প্রধান উত্যোগী বলিয়া, তিনি দেশবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

১৮৪৭ খুষ্টান্সে Calcutta Literary Observer নামক অধুনাবিলুপ্ত একটি পত্রে ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারীর যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, ১৮৫০ খুষ্টান্সে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক স্থপ্রসিদ্ধ তৈমাসিকের ত্রয়োদশ খণ্ডে একজন লেথক তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজা বিনয়ক্ষণ্ণ দেবের 'কলিকাতার ইতিহাসে' উহা পুনক্দ্ধৃত হইয়াছে। আমরাও এন্থলে উহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না:—

"সপ্তবিংশ বর্ষ বরংক্রম কালে তিনি (গৌরমোহন) উপার্জনের জন্ত কোন হবিধাজনক পথ না দেখিরা খদেশীরদিগের নিমিত্ত একটি কুল স্থাপন করিলেন এবং কয়েক বংসর অবিচলিত অধ্যবসারের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার ছাত্র-সংখ্যা বধন প্রায় ২০০ হইয়া উঠিল, দেই সময়ে তিনি টার্ণবুল নামক এক সাহেবকে অংশী করিয়া লইলেন। ইহার পর ক্রমশঃই তাঁহার ক্রেরে উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার অংশীর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার নিজ মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি অতি দক্ষতার সহিত নিজ তত্বাবধানে কুলের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সোঁহাগ্যক্রমে তিনি হার্ম্মান ব্রিওঞ্জি নামক একজন ছঃছ ব্যারিষ্টার প্রাপ্ত হন;

নেই ব্যারিষ্টারের উৎকৃষ্ট শিক্ষার গৌরমোহনের কল বিলক্ষণ প্রাধান্ত লাভ করিল। গৌরমোহনকে দেখিলেই ধর্মভীর বলিয়া বোধ হইত। তিনি এরপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি প্রথম শ্রেণীর বালকদিগকে অকপটে বলিয়া ফেলিতেন যে. আমি তোমা-দিগকে পড়াইতে পারি না। বুণা অভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। যাহা তিনি জানিতেন, তাহা অন্ত সমস্ত দেশীর শিক্ষক অপেকা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তিনি অতি মুহুস্বভাব ছিলেন: আকর্য্যের বিষয় এই যে, নানা প্রকার স্বভাব ও মেজাজের লোকের সহিত তাঁহাকে কার কারবার করিতে হইলেও তিনি অতি ফুকৌশলে আপনার কার্যা সম্পন্ন করিতেন। তিনি কখনও কাহারও বিরাগভাজন হন নাই। তিনি ছাত্রমগুলীর অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন: আর যদিও তিনি নিয়মামুগামিতা ও বশবর্ত্তিতা সম্বন্ধে কঠোর শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিতে কৃষ্ঠিত হইতেন না এবং যদিও তাঁহাকে এমন অনেক ষেজ্ঞাচারী বালককে লইরা চলিতে হইত যাহাদের বিভালয়ে উপস্থিতি তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে. কিন্তু তথাপি তিনি সকলেরই সন্মানভালন ও অনেকের প্রণয়াস্পদ হইয়াছিলেন।" \*

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের লেথক লিথিয়াছেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী প্রতিষ্ঠিত হয় । কিছু উক্ত বিভালয়ের বাৎসরিক বিবরণী প্রভৃতি হইতে প্রতীত হয় যে

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের "কলিকাতার ইতিহাস।"

<sup>₩</sup> स्वनहत्त्व विद्वतं व्यक्तां ।

১৮২৯ খুষ্টান্দের ১লা মার্চ্চ দিবসে উহা স্থাপিত হয়। বোধ হয় এই সময়েই টার্ণবুল সাহেবের মৃত্যু হয় এবং গৌরমোহন বিভালয়ের একমাত্র স্বভাধিকারী হন। যাহা হউক, গৌর-মোহনের প্রযন্ত্র ও চেষ্টাতেই এই বিভালয় অসামান্ত প্রতিপত্তি লাভ করে এবং এই বিভালয় বরাবর 'গৌরমোহন আচ্যের স্কুল' বলিয়াই পরিচিত।

গোরমোহন তাঁহার বিভালয়ের ছাত্রদিগকে পুত্রাধিক মেহ করিতেন। উৎকৃষ্ট বালকগণকে তিনি প্রয়োজন হইলে বিনাবেতনে শিক্ষা দিতেন এবং তাহাদের কেহ কোনও দিন অমুপস্থিত হইলে স্বয়ং তাহার বাটীতে গিয়া সংবাদ লইতেন। প্রত্যেক ছাত্রের চরিত্রের প্রতি তাঁহায প্রথর দৃষ্টি ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্থাশিক্ষা প্রদানের জন্ম ওরিযেণ্ট্যাল সেমিনারী অসামান্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর হিন্দু ছাত্রগণ স্বাধীনচিন্তা শিক্ষা করিয়া যে ভাবে হিন্দুসমাজের বক্ষে শেলাঘাত করত চিরান্থুস্ত আচারাদি পদদলিত করিতেছিলেন, সংস্কারের নামে যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছ খলতার প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহাতে হিন্দু অভিভাবকগণ সম্ভানদিগকে উচ্চ ইংরাজীশিক্ষা প্রদান করিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডফ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকগণ হিন্দু বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা

প্রদানের সহিত যে ভাবে জাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিক করিয়া দিতেছিলেন তাহা দেথিয়া হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও এই জন্ম সকল হিন্দু অভিভাবক সম্ভানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে তাদৃশ উৎস্থক ছিলেন না। গৌরমোহন আঢ্যের চেষ্টাতেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার আদর বাডিয়াছিল। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়াও স্বধর্ম ও দেশাচার পরিত্যাগ করেন নাই। বিতার সহিত বিনয় ও শিষ্টাচাব সন্মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে সমাজের যথার্থ অলঙ্কাররূপে পরিণত করিয়াছিল। যে বিতালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক অক্ষয়কুমার দত্ত, হাই-কোর্টের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় বিচারপতি শস্ত্যনাথ পণ্ডিত, 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশব্রত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ শস্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মহাত্মগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সে বিভালয়ের শিক্ষাপ্রণালী যে কিরূপ উৎকৃষ্ট ছিল ভাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বে ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারীতে কেবলমাত্র স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাদি পঠিত হইত না; আজিকালি উচ্চশ্রেণীর কলেজে যে উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হয়, ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারীর প্রথম শ্রেণীতে সেইরূপ উচ্চশিক্ষা প্রদন্ত হইত। ১৮৩২ খৃষ্টান্দ হইতে এই বিচ্যালয়ে কেবলমাত্র স্কুলপাঠ্য পুস্তক পড়ান হইতেছে। যাহাতে ছাত্রগণ বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী পড়িতে ও লিখিতে পারেন দেই দিকে গৌরমোহনের বিশক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বশ্ধবেতনে সঙ্গতিহীন অণচ কৃত্বিচ্চ যুরোপীয় শিক্ষক সংগ্রহ করিতেন এবং নিম্নতম শ্রেণীতেও বালকদিগকে ইংরাজ শিক্ষকের দ্বারা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাপ্রদান করাইতেন। ফলে, শৈশব হইতেই বালকগণ ইংরাজী শব্দ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে শিখিত।

যে সময়ে কৈলাসচক্ত ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হন, সেই সময়ে হার্মান জ্বেজ্ঞ নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই বিচ্ছালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। যুরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় ইংগর অসামান্ত ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি প্রথমে ব্যারিষ্টার হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন, কিন্তু অত্যধিক পানদোব থাকার ইনি ব্যারিষ্টারিতে প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই এবং নিতান্ত দারিদ্যদশায় পতিত হন। গৌরমোহন ইংগকে একশত মুদ্রা বেতনে স্বীয় বিচ্ছালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। হার্মান জ্বেজ্র তাঁহার ছাত্রগণকে অভিশয় ধত্রের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার একজন ছাত্র তাঁহার

আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে এক এক দিন তিনি প্রমন্ত অবস্থাতেও ইংরাজী গ্রন্থাদি হইতে স্থলর স্থলর অংশের এরপ মনোহর আবৃত্তি করিতেন যে তন্থারা তাঁহার ছাত্রেরা যথেষ্ট উপকৃত হইতেন। গৌরমোহন বিভালয়ে একটি পাঠাগারেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জ্ঞানপিপাস্থ ছাত্রগণ বিভালয়ের ছুটির পরেও তথায় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অক্সান্থ সদ্গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার স্থযোগ পাইতেন। হার্মান ক্ষেম্বরের সম্ভাপতিত্বে বিভালয়ের ছাত্রগণের একটি তর্কসভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইস্থানে শস্ত্বনাথ পণ্ডিত, গিরিশচক্র ঘোষ, কৈলাসচক্র বস্থ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছাত্রাবস্থায় বিচার ও তর্ক করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতেন।

গৌরমোহন আঢ্য সম্বন্ধে আমরা এত অল্প জানি যে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্ম গিরিশচক্র ঘোষ তৎসম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিট' পত্রে ১৮৫৪ থ্রীষ্টান্দে ৬ই মার্চ্চ দিবসে তাঁহার ও তাঁহার বিভালর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এম্বলে অমুবাদ করিলে, আশা করি পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। গিরিশচক্র যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই:

"কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির চেটা ও উল্পম কিরাপে জনসাধারণের কুশংস্কার ও উদাসীয়া পরাভূত এবং শিক্ষার আদর্শ উন্নত করিতে পারে ভাহার উজ্জলতম দৃষ্টান্ত ওরিরেন্ট্যাল সেমিনারীর ইতিহাসে

যেৰূপ পরিলক্ষিত হয় সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এই মুপরিচালিত বিভালবের প্রতিষ্ঠাপয়িতা এক্ষণে ইহলোকে নাই। যে মহৎ কার্য্য তিনি তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ, করিয়াছিলেন, দেই কার্য্যেই তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয় গিয়াছেন। যদি ভাঁহার অদৃষ্ট ভাঁহাকে অক্সভাবে পরিচালিত করিত তাহা হইলে হযত তিনি একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ হইতে পারিতেন। বিজ্ঞালয়ের শিক্ষকরূপে অবগ্রন্থ তিনি অসামান্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সামাশ্য ক্রুপ হইতে তিনি উত্ত্রক পর্বতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় ওরিয়েট্যাল দেমিনারীর ছাত্রসংখ্যা এক শতও ছিল কিনা সন্দেহ, তাহার মৃত্যুকালে উহার ছাত্রসংখ্যা আটশত হইয়াছিল। এই বিভালয় কেবল একজন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে এবং উহা তাঁহার অবিচলিত উল্লম 'ও অক্রান্ত অধাবসায়ের কীর্ত্তিন্ত স্বলপ দণ্ডায়মান আছে। হিন্দু কলেজ ও মিশনারী বিভালয়গুলির প্রবল্ প্রতিদ্দিতা উহার গৌরব কিছুমাত্র কুণ্ণ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, উহার পরলোকগত প্রতিষ্ঠাপ্যিতা যে উত্তম শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে উহা দর্বদাধারণের নিকট যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। স্কুমারমতি বালকগণের মনে উচ্চ নৈতিক ভাক অমুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অমায়িক ও নির্মাল স্বভাব, এবং চরিত্রগত বিবিধ সদ্গুণাবলীর স্থুদ্ ভিত্তি নির্মিত করিয়া দেওয়াই এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান উদ্দেগু ছিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, দান্তিক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির পরিবর্ত্তে বুদ্ধিমান এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ নাগরিকের স্বষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ ছিল এব: এই উদ্দেশ্য অসামাত্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। করেক বৎসর পুর্বের লর্ড অকল্যাও এডওয়ার্ড রায়ানের সহিত এই বিজ্ঞালয় পরিদর্শন করিতে আদিয়াছিলেন। তিনি ও লর্ড জোস্লিন বিজ্ঞালয়ের তরুণ বয়য় ছাত্রদিগের সাহিত্যে অধিকার ও ব্যুৎপত্তি দেখিয়া যে অতান্ত সন্তম্ব ইইয়াছিলেন দে কথা তাহারা মৃক্তকঠে সীকার করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল এ কথাও বলিয়াছিলেন যে এই বিজ্ঞালয় হিন্দু কলেজ ইইতে কোন বিষয়ে নিকৃত্ব নহে। গবর্ণনেন্ট কলেজে যে সকল হ্ববিধা আছে এখানে তাহা নাই, তথাপি যে উহা গবর্ণব জেনারেলের নিকট এবাপ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে ইহা নিশ্চিতই অতান্ত গৌরবের বিষয়।

কৈলাসচক্র ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে গিরিশচক্র ঘোষের নাম উল্লেথযোগ্য। গিরিশচক্রের ইংরাজীতে যথেষ্ট অধিকার থাকিলেও তিনি গণিতশাস্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না। সেই জন্ম বাংসরিক পরীক্ষার গিরিশচক্র প্রতিবারই দ্বিতীয় থান এবং কৈলাসচক্র প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। উভয়েরই স্থলর আর্তিশক্তি ছিল। তাঁহাদের সেক্ষপীয়রের আর্তি যাঁহারা শুনিতেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইতেন। প্রসিদ্ধ কর্তাদের বক্তৃতাভঙ্গী অন্তুকরণ করিবার কৈলাসচক্রের অসামান্য ক্ষমতা ছিল। কৈলাসচক্র ও গিরিশচক্র যে গণ এই ভবিশ্বদাণী করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের ভবিশ্বদাণী আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল।

হস্তলিখিত সামিয় শত্র। ছাত্রাবন্থায় বৈলাসচন্দ্র বিহালয়ে এক হন্ধলিখিত সাময়িক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। কৈলাসচন্দ্র, তাঁহার সতীর্থ গিরিশচন্দ্র এবং গিরিশ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম অগ্রন্ধ ক্ষেত্রচন্দ্র ও শ্রীনাথ ( যিনি পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাণিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন) এই পত্রে স্থলর স্থলর সন্দর্ভাদি লিখিতেন। কৈলাসচন্দ্রের হন্ডাক্ষর অতি স্থলর ছিল। তিনি স্থলর হন্ডাক্ষরে সেই সকল প্রবন্ধ একটি খাতায় নকল করিয়া পত্রিকাখানি সহপাঠিগণকে পাঠ করিতে দিতেন।

১৮৫৪ প্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারি দিবসে গৌরমোহন আঢ়া পরলোকে গমন করেন। গৌরমোহন বাল্যকাল হইতে জ্বলপথে ভ্রমণ করিতে ভয় পাইতেন, কারণ তিনি সম্ভরণ জানিতেন না। জীবনে একবার মাত্র তিনি বিভালরের জন্ত একজন মুরোপীয় শিক্ষকের অন্বেষণে শ্রীরামপুরে জ্বলপথে গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ঝটিকাবেগে তাঁহার ক্ষুদ্র নৌকা উল্টাইয়া যায় দ্বিরমোহন জ্বলমগ্ন কর্ত্তবাপরায়ণ নাগরিকের স্বৃষ্টি করাই ইয়ার উদ্দেশ্ভিশিট্ডা এখু বুর্ম্বেই

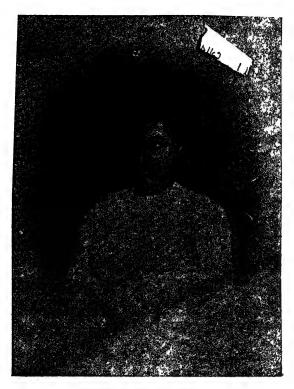

গিরিশচক্র ঘোষ ( তকণ বয়সে )

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্ম যাহা করিরাছেন তাহাতে 
তাঁহার স্মৃতি তাঁহার কৃতজ্ঞ দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিন সমুজ্জন
থাকিবে। ওরিয়েট্যাল সেমিনারী বাস্তবিকই গৌরমােহনের
অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম। কয়েক বৎসর হইল বাঙ্গালার লেফ্টেনাণ্ট
গভর্ণর স্তার এণ্ড্র, ক্রেজার ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারীর গৃহে
গৌরমােহনের একটী প্রস্তরম্য স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত করিযা
এই মহাস্মার প্রতি উপযুক্ত সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

শিভ্বিভ্রোপ। গৌরনোহনের মৃত্যুর কিছু পূর্বে কৈলাসচন্দ্র উচ্চতম শিক্ষালাভের জন্ম হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অধিককাল তিনি হিন্দুকলেজে পাঠ করিবার স্থযোগ পান নাই। তাঁহার পিতার অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্রের পিতৃব্যগণ পৃথক হইলেন। অল্প বয়সেই কৈলাসচন্দ্র অভিভাবকশ্রা হইয়া নিতান্ত তুরবস্থার পতিত হইলেন। বিভালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি অল্প বয়সেই কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন।

কর্মজীবনে প্রবেশ। তিনি প্রথমে মেদার্স ককারেল্ এণ্ড কোম্পানীর (Messrs. Cockerell

& Co. ) আফিসে একটি সামান্ত কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। পরে, বোধ হয় ১৮৪৬ খুষ্টাব্দে, তিনি মিলিটারি একাউন্টেন্ট জেনারেলের আফিদে তদানীস্তন রেজিপ্রার মিপ্রার হিলের অধীনে একটি কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই সময়ে নিমতলা ষ্টাটে অবস্থিত ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউসনের গ্রহে প্রসিদ্ধ গ্রীষ্টধর্ম প্রচারক ও বাগ্মী বেভারেণ্ড ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফ্ এটিধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ধাবাবাহিক রূপে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কৈলাসচন্দ্র সভান্থলে উপস্থিত হইয়া অপূর্ব্ব তর্ক-শক্তি দারা আলেকজাণ্ডার ডফের যুক্তিগুলির ভ্রম প্রদর্শন করিতেন। তরুণ বাঙ্গালী যুবকের এই অন্তত তর্কশক্তি অবলোকন করিয়া সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত হুতেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজীতে Christianity, what is it ? বা "থ্রীষ্টধর্মের স্বরূপ কি ?" শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করিয়। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন। এই স্থলে ইহা বলা অপ্রাসন্ধিক হইবে না যে কৈলাসচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। মহর্ষি দেবেল্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান সভ্যগণ বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থাদিতে শিক্ষাদানের জন্ম তত্তবোধিনী পাঠশালা নামক যে বিতালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, কৈলাসচন্দ্র উহাতে কিছুকাল হিন্দুধর্ম গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

লিভারারী ক্রনিক্ল। ১৮৪৯ খুটান্দে কৈলাসচন্দ্ৰ 'The Literary Chronicle' নামক এক-খানি ইংরাজী মাসিক-পত্রিকা প্রবর্ত্তিত করেন। সেপ্টেম্বর মানে উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাঁহার স্ক্রযোগ্য সম্পাদকতায় এই পত্তিকাথানি শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজে যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। পত্রিকাথানি কিঞ্চিদ্ধিক চুই-বংসর কাল প্রকাশিত হয়। পরে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। কৈলাসচন্দ্রের অকৃত্রিম স্কুছদ ও সহচর গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই পত্রিকায় অনেকগুলি স্থন্দর প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। সে প্রস্তাবগুলিতে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে তিনি সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রশ্লাদির আলোচনা ক্ষরিতেন। প্রথম সংখ্যায় তিনি East India Company's Policy বা "ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নীতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কোম্পানীর সর্ব্বগ্রাসিনী নীতির যে ক্সায় ও যুক্তি সমন্বিত অথচ কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। মৎসম্পাদিত "Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee" নামক গ্রন্থে এই প্রস্তাব পুনমু দ্রিত হইয়াছে। কৈলাসচন্দ্রের অনেকগুলি

মনোজ্ঞ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হিন্দু ও যুরোপীয় নাটক সম্বন্ধে তাঁহার একটি স্থন্দর প্রবন্ধ এই পত্রিকায় পড়িয়াছি বলিয়া আমাদের স্মরণ হয়। এই পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে উৎকৃত্র ইংরাজী কবিতাও প্রকাশিত হইত। 'রেইস এণ্ড রাযত' সম্পাদক শস্তুচন্দ্র মুথোপাধ্যায় তাঁহার সাহিত্য-গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি বিস্তৃত জীবন চরিত লিখিবার জন্ম উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকাশিত 'Notes' হইতে প্রতীত হয় যে কৈলাসচক্তের Literary Chronicle পত্রে গিরিশচন্দ্র শিথ যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাণোন্মাদিনী কবিতা লিথিযাছিলেন। কৈলাস-চন্দ্রের পূর্বের আবার কোনও দেশীয় ব্যক্তি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন নাই। স্থতরাং এই ক্ষেত্রে কৈলাসচক্র অগ্রণী ছিলেন। তুংথের বিষয়, বাঙ্গালী আজ এই কৃতী পুরুষের নাম পর্যান্ত বিশ্বত হইয়াছে।

'ভার্ভার' সভা। কৈলাসচক্র কেবল স্থলেথক ছিলেন না। তাঁহার অপূর্ব বক্তৃতাশক্তি ছিল। জন-হিতকর প্রকাশ্য সভা সমিতিতে তিনি প্রায়ই উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ০রা জুন দিবসে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি সার চার্লস উড্ হৌস্ অব ক্ষমন্স সভায় ভারতবর্ষীয় রাজকর্মচারী নিয়োগ বিষয়ক একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তথন কি কি সর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নৃতন চার্টার বা সনন্দ প্রদত্ত হইবে, কমন্স সভাব তাহা আলোচিত হইতেছিল। ভার চার্লসের প্রস্তাবটী কতিপয় বিষয়ে অতি উত্তম হইলেও অনেক বিষয়ে উহা শিক্ষিত ভারতবাসীর আশার অমুরূপ হয় নাই। উহাতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং সিবিল সাভিসে ভারত-বাসীর নিয়েগ্র, বিচার বিভারে দেশীয় কর্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধি, লাভজনক পূর্ত্তকার্য্যের বিস্তার প্রভৃতি অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ ছিল না। এই সকল বিষয়ে এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বাঙ্গালার জননায়কগণ ১৮৫০ খুষ্টাব্দেব ২৯শে জুলাই দিবসে টাউন হলে এক বিরাট সভা আহুত কবেন। উহার পূর্ব্বে এদেশে কোনও প্রকাশ সভায় এত জনতা হয় নাই। টাউনহলে ও উহার সন্ধিহিত স্থানে যে লোকসমাগ্য হইয়াছিল তাহার সংখ্যা সম্বন্ধে ৩০০০ হইতে ১০০০০ পর্যান্ত নানালোকে নানাপ্রকার অনুমান করিথাছিলেন। কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ সকল সম্প্রদায়ের সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই সভাম্বলে উপস্থিত ছইয়াছিলেন। অনেক ব্যক্তিকে স্থানাভাবে নিরাশ হৃদয়ে

গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাত্ব এই সভায সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাতুব, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাতুর, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাতুব, রামগোপাল ঘোষ, জযকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরচক্র দত্ত, প্যারীচাদ মিত্র, বেভারেও কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র বস্তু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই সভাষ বক্তৃতা কবেন। পঞ্চবিংশব্যীয় যুবক কৈলাসচন্দ্রেব বক্তৃতাটি এত হৃদযগ্রাহিণী হইয়াছিল যে এই সময় হইতেই কৈলাসচন্দ্র স্থবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ কবেন। পার্লিয়ামেটের কমন্দ সভায় এই সভার কার্য্য বিবরণী ও শিক্ষিত ভাবতবাসীর একটী আবেদন পত্ত \* প্রেরিত হয়। ফলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার স্থানে স্থানে সংশোধিত হয় এবং ভারতবাসী সিবিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার লাভ করেন।

বেথুন সভা। ১৮৫১ খুপ্তানে ১১ই ডিসেম্বর দিবসে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব, শিক্ষাপবিষদের সভাপতি ও ভারতবাদীব অকুত্রিম বন্ধু পুণ্যশ্লোক ড্রিঙ্কওযাটার বেথুনের স্বতিচিহ্নস্করণ ডাক্তার মৌযেট এতদেশীয় শিক্ষিত

<sup>\*</sup> মুপ্রসিদ্ধ হরি\*চন্দ্র ন্মুখোপাধ্যায় এই আবেদন পত্রের খস্ডা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।



ড্রিক্সওয়াটার বেথুন

ব্যক্তিবৃন্দের সহযোগিতায় 'বেথুন' সোসাইটী নামক এক সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার এবং যুরোপীয় ও দেশীয়-দিগের মধ্যে জ্ঞানামুশীলন বিষয়ক সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। † এই সভা একণে মৃত কিন্তু বহু বৎসরকাল ব্যাপিয়া এই সভা আমাদের মানসিক উন্নতির জক্ত যে প্রয়াস পাইয়াছে তাহা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে স্থবর্ণ অক্ষরে নিথিত হইবে। যথন ডাক্তার মৌয়েট, ডাক্তার ডফ., আর্চডিকন প্রাট, অধ্যাপক কাউয়েল, কর্ণেল ম্যালিসন, কর্ণেল গুড উইন, ডাক্তার রোয়ার, ডাক্তার চেভার্স, রেভারেও ডল প্রভৃতি যুৱে পীয় পণ্ডিতগণ এবং গুডিব চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন

<sup>+</sup> যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি এই শভার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন এবং দর্বব প্রথম এই সভার সভা হন তাঁহাদের নাম এম্বলে উল্লেখযোগ্য :---

এফ, জে, মৌয়েট এম ডি; পণ্ডিত ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর, রেভারেও জেম্দ লঙ; মেজর জি, টি, মার্দ্যাল, রেভারেও কুঞ্মোহন বন্দ্যোপাধার, ডাক্তার শ্রেঞ্জার, ডাক্তার ওডিব हक्तवहीं, अन, ह्यांहे, बावू ब्रामर्शाशान चाव, बावू ब्राधानाथ শिक्षात, वाव त्रामहत्त मिळ, वाव देकलामहत्त वस, वावू हत-

वत्ना भाषा । नान विश्वा तम्, देवना महत्त्व वस्न, शिविमहत्त्व ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগ্র, নবীনকৃষ্ণ বস্থু, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাগ্মিতায় বেথুন সভাব গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত তথন সভার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! তথন গবর্ণর জেনারেল, লেফ টেনাণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ বাজকর্ম্মচারীরা বিনা নিমন্ত্রণে এই সভায় বক্তৃতা প্রবণ করিতে আসিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। কৈলাসচন্দ্র কেবল এই সভার প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন না, তিনি এই সভায় বহু সারগর্ভ সন্দর্ভাদি পাঠ করিয়াছিলেন, এবং অক্সান্ত বক্তাদের বক্তৃতার পবে যে তর্কবিতর্ক হইত তাহাতে প্রায়ই যোগদান কবিতেন। এই সভাগ সর্বপ্রথমে তিনি 'A comparative view of the European and Hindu Drama' ( যুরোপীয় ও হিন্দু নাটকের তুলনায় সমালোচনা) শীর্ষক একটী

মোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু জগদীশনাথ রায়, বাবু নবীন চল্র মিত্র,
বাবু জ্ঞানেল্রমোহন ঠাকুর, বাবু প্যারীচাদ মিত্র, বাবু রিফিলাল সেন,
বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র, বাবু গোপালচল্র দত্ত, বাবু হরচল্র দত্ত,
বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

প্রস্তাব পাঠ করেন। বোধ হয Literary Chronicleএ প্রকাশিত সন্দর্ভটী ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াই এই প্রস্তাবটী বচিত হইযাছিল। প্রস্তাবটী পরে পু্স্তিকা-কারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ খুষ্টাব্দে এই সভায় তিনি The Women of Bengal (বঙ্গনারী) সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব পাঠ করেন। ইহাও পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী মিষ্টার (পরে স্যর) সিসিস বীডন এই বক্তৃতা প্রবণ করিয়া এতদ্র প্রীত হন যে বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টেব দপ্তরে একটী উচ্চবেতনের পদ শৃন্য হইলে কৈলাসচন্দ্রকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র প্রায় আটবৎসরকাল বেঙ্গল সেন্টেটারিয়েটে কার্য্য করেন।

কৈলাসচন্দ্র এতদেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্ম সর্ব্বদাই চেষ্টিত ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্ম তিনি প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট দিবসে বেথুন সভায় কৈলাসচন্দ্র "On the Education of Hindu Females—how best achieved under the present circumstances of Hindu Society"— অর্থাৎ "হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাবের প্রকৃষ্ট উপায়" সম্বন্ধে একটি মনোহর প্রস্তাব পাঠ করেন। এই

বক্ততায় তিনি অবান্তর কথা না বলিয়া কিন্নপে তৎকালীন সমাজের প্রতিকৃল অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। বক্তুতাটি এরূপ সারগর্ভ ও প্রয়োজনীয় কথায় পরিপূর্ণ ছিল যে সভা নিজব্যয়ে বক্তৃতাটি মুদ্রিত করিয়া উহার প্রচার করেন। বক্ততাটির উপসংহারাংশে এরপ ওজম্বিনী ভাষায় দেশবাসীকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্ম আহ্বান করিয়াছেন যে উহা পাঠকালে মনে হয় বক্তার উচ্চ হাদয়ের অন্তর্বতম প্রদেশ হইতে বাক্য-গুলি নিঃস্ত হইতেছে। এইরূপ শব্দচ্যন-নৈপুণ্য ও আবেগ-ময়ী ভাষা তাঁহার সতীর্থ ও সহক্ষী গিরিশচন্দ্র ঘোষ ব্যতীত আর কোনও বাঙ্গালী লেথকের রচনায় দৃষ্ট হয় না। প্রস্তাবটি এক্ষণে ত্রপ্রাপ্য হইয়াছে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট দিবসে "হিন্দু পেটি ুয়টে' গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাবটির যে স্থানীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন মৎসম্পাদিত 'Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee নামক গ্রন্থের ২২৩-২২৬ পৃষ্ঠায় পুনমুদ্রিত হইয়াছে। কৌতৃহলী পাঠকগণ এই সমালোচনাটি পাঠ করিলে কৈলাসচক্রের প্রস্তাবটীর সম্বন্ধে স্থানক কথা জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার বন্ধু স্থপ্রসিদ্ধ হেনরী উড্রো সাহেবের মৃত্যু হইলে কৈলাসচক্র তাঁহার সম্বন্ধে বেথুন সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, "Laurie's Distinguished Anglo-Indians' নামক স্থবিখ্যাত গ্রন্থে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বেহান সভার সম্পাদক। ডাজার মোরেট, মিষ্টার হজ্দন্প্রাট, কর্নেল গুড্উইন, ডাজার বেড্ফোর্ড, মিষ্টার জেম্দ্ হিউন্ প্রভৃতি মনস্বিগণ যথাক্রমে এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টান্দের ৯ই জুন দিবসে ডাজার আলেক্জাণ্ডার ডফ্ এই সভার সভাপতি পদে বৃত হন। ডাজার ডফের সভাপতিত্বে এই সভার যথেষ্ঠ উরতি হয়। সভার প্রায়প্রারম্ভ হইতে \* প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক রামচক্র মিত্র মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। ইনি অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তিছিলেন। ১৮৬০ শৃষ্টান্দের মার্চমাসে তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন সম্পাদকের পদ

সর্ব্যপ্রথমে প্যারীটাদ মিত্র এই সভার সম্পাদক নিগৃক্ত হন, কিন্তু
-তিনি অধিককাল এই কার্য। করেন নাই।

ত্যাগ করেন। কৈলাসচন্দ্রের ভগ্নীর † সহিত রামচন্দ্র মিত্র মহাশায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেশচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হয়। কৈলাসচন্দ্রের বিতাবৃদ্ধি ও সরল স্বভাবের জন্ম রামচন্দ্র তাঁহাকে পুত্রাধিক ভালবাসিতেন। তিনি অবসর গ্রহণ-কালে কৈলাসচন্দ্রকেই বেথুন সভার সম্পাদক পদের উপযুক্ত ভাবিয়া ডাক্তার ডফ্কে তাঁহার বিষয়ে বলেন। ফ্রিচার্চ্চ ইন্ষ্টিটিউসনে তর্ক-বিতর্কের সময হইতেই ডাক্তার ডফ্ কৈলাসচন্দ্রকে চিনিতেন এবং তাঁহার প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কৈলাসচন্দ্রকে

<sup>†</sup> ইনি সাতিশ্য বৃদ্ধিনতী ও শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। বাল্য-কালে উপস্থিত কবিত্বরচনাশক্তির দ্বারা ইনি অনেকের বিশ্বয় উৎপাদন করিতেন। কথিত আছে একবার কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপু ই হাকে "ভায়ের সহিত দেখা বৎসরের পরে" এই কবিতার পাদ-পূরণ করিতে বলেন। বালিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "ঘটা কয়ে দিব ফে'টো অতি সমাদরে।" এই পূজনীয়া মহিলার নিকট হইতে বর্তুমান প্রবন্ধলেথক অনেক সাহায্য পাইয়াছেন এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ পাইবার আশা করিয়াছিলেন। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই প্রবন্ধ মুদ্ধিত ইইবার সময়ে অকস্মাৎ তিনি ইহলোক পরিত্যাণ করিয়াণিয়াছেন।



রামচন্দ্র মিত্র

সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র মৃত্যু পর্য্যস্ত প্রায় অষ্টাদশবর্ষ কাল এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদকত্বকালে এই সভা প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোচ্চ শিথরে আরোহণ করিয়াছিল। সম্পাদকের কার্য্য অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। কৈলাসচন্দ্র কেবল দেশহিতের জন্য তাঁহার অধিকাংশ সময় নীরবে এই সভার উন্নতিকল্পে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসামান্ত পরিশ্রম করিতে হইত, তিনি অমান বদনে সকল কার্য্য স্মৃত্যুভাবে সম্পাদিত করিতেন। বেথুন সভার সকল সভাপতিই মুক্তকঠে কৈনাসচন্দ্রের কার্য্যের স্থ্যাতি করিয়াছিলেন। এক্সপ প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই প্রতিপত্তি সম্পাদকের ক্বতিত্বের উপর নির্ভর করে। বেথুন সভার প্রতিষ্ঠা কৈলাসচন্দ্রের অসামান্ত কৃতিত্বের পরিচায়ক। চল্লিশ বৎসর পূর্বে বেথুন সভার স্থযোগ্য ও স্থাী সম্পাদকের নাম শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই স্থপরিচিত ও সম্মানার্ছ ছিলেন। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসের অভাবে আজি তাঁহার নাম বিশ্বতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

ব্রা**ক্তন্ত**র্কা উদ্লিভি। ১৮৬০-১ এটানে শাসনকার্য্যে ব্যয়সঙ্কোচের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্ম Civil Finance Commission নামক অমুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত হয়। মিষ্টার (পরে শুর রিচার্ড টেম্পল্ এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ডাক্তার ডফ্ কৈলাসচক্রকে থুব শ্রদা করিতেন। ডাক্তার ডফ্ স্থার রিচার্ড টেম্পালের সহিত কৈলাসচক্রের পরিচয় করাইয়া দিলে শুর রিচার্ড কৈলাসচক্রের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে Finance commission অফিসের প্রধান সহকারী নিযুক্ত করেন। কমিশনে কৈলাস-চন্দ্র অতিশয় যোগাতার সহিত সকল কার্যা সম্পাদিত করেন এবং স্থার রিচার্ড টেম্পল উগহার কার্য্যের অতি উচ্চ প্রশংসা করেন। ১৮৬২ এট্রান্সে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজস্ব-সচিব মাননীয় মিঃ লেঙের প্রস্তাবাতুসারে রাজস্ববিভাগে চারিটি উচ্চ পদের সৃষ্টি হইলে স্থার রিচার্ডের প্রশংসাবাক্য স্মরণ করিয়া গ্রন্মেণ্ট কৈলাসচন্দ্রকে উহার একটী পদ প্রদান করেন। তিনি শেষ অবধি এই পদ অলম্বত করিয়া ছিলেন এবং কিছুকাল কণ্ট্রোলার জেনারেলের সহকারী এবং অবশেষে মণি-অর্ডার অফিদের অধ্যক্ষের ( স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ) পদে অধিষ্ঠিত হইরীছিলেন। স্তার রিচার্ড টেম্পল তাঁহাকে এত মেহ করিতেন যে শুনা যায় যে তিনি তাঁহাকে বেঙ্গল গ্রবর্ণমেন্টের অক্সতম সেক্রেটারীর পদের জন্ম মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ সেই পদে বসিবার পূর্বেই কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদ পত্রান্দি। কৈলাসচন্দ্র লায়িত্বপূর্ণ রাজকর্ম্ম এবং বেথুন সভার সম্পাদকের পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পাদিত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সাহিত্য-সেবা ও দেশ-সেবাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল। কৈলাসচন্দ্র-সম্পাদিত 'লিটারারী ক্রনিকলে'র কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তদীয় মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ "বেঙ্গল বেকর্ডার' নামক একথানি সংবাদপত্র প্রবর্ত্তিত করেন। সম্পাদকন্বয় তরুণ বয়স্ক হইলেও তাঁহাদের প্রস্তাবাদি এরূপ স্কুচিন্তিত ও সারগর্ভ হইত যে 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'-সম্পাদক স্থ্রসিদ্ধ নিষ্টার ম্যার্শম্যান এই প্রস্তাবাদির উচ্চ প্রশংসা করিতেন। কলিকাতার তদানীন্তন কলেক্ট্র মিঃ আর্থার গ্রোট এই সকল রচনা পাঠ কবিষা এতদূব প্রীত হন যে তিনি ডেপুটী কলেক্টর ৺শিবচন্দ্র দেব \* মহাশয়ের নিকট ইংহাদের পরিচয়

<sup>\*</sup> ইনি অতি সাধু ও ধর্মায়া ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ইইার বাসস্থান কোন্নগরে এক্রিসমাজ, বালক ও বালিকা বিভালয়, পাঠাগার, চিকিৎসালয়, ডাক্বর, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইনি সাধারণ ব্রাক্ষ-



শ্ৰীনাথ ঘোষ

লন এবং শ্রীনাথের অন্ত কোনও চাকুরী নাই শুনিয়া তাঁহাকে একটি কর্ম্ম প্রদান করেন। শ্রীনাথ পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শেষে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্চেয়ারম্যানের পদ অলম্বত করেন। কৈলাসচন্দ্র "বেঙ্গল রেকর্ডারে" মধ্যে মধ্যে মনোহর প্রস্তাবাদি লিখিতেন। তিনি Morning Chronicle, Citizen, Phœnix প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Indian Field পত্তে এবং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমাজের অম্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার প্রথম সম্পাদক ও দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রী মহাশয় তৎপ্রণীত "রামতকু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক স্থাসিদ্ধ গ্রন্থে এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন চবিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মদীয় পরম পূজাপাদ জ্যেষ্ঠতাত ভঅবিনাশচন্দ্র যোষ মহাশয় "নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্মিণীর আদর্শ জীবনালেখা" নামক গ্রন্থে ইংহার বিস্তৃত্তর জীবন-কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। ইংহার রচিত 'শিশুপালন' নামক গ্রন্থ এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ই হার সহন্ধে অমর কবি দীনবন্ধ লিথিয়াছেন:-

> "কায়স্থ নিবাস কোন্নগর বিশাল, স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণোর প্রবাল, শিশু পালনের পিতা প্রশান্ত স্বভাব, স্থাশিক্ষতা ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব।"

শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কস্থার সহিত গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়, সেই সূত্রে শিবচন্দ্র শ্রীনাথকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন।



কিশোরীটাদ মিত্র

ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত Hindoo Patriot পত্তেও তিনি মধ্যে মধ্যে দেশোন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র ও শস্তুচন্দ্র Hindoo Patriot এর সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা কোনও কারণে সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিলে স্বত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বিভাসাগর মহাশয়ের প্রামর্শে কৈলাসচন্দ্র বস্তুত নবীনকৃষ্ণ বস্থ্র কৃষ্ণদাস পাল এই তিনজন স্থলেথকের হস্তে উহার সম্পাদনভার অর্পণ করেন। ক্রফদাস পালের সম্পাদকত্বকালেও কৈলাসচন্দ্র নিয়মিতরূপে Hindoo Patriotএ লিথিতেন। ১৮৬২ খুষ্টাব্দের ৬ই মে দিবসে দরিত্রপ্রজাপক সমর্থন করিবার জন্ম গিরিশচক্র 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। কৈলাসচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের 'বেঙ্গলী'তেও মধ্যে মধ্যে লিখিতেন এবং গিরিশচন্তের মৃত্যুর পরে 'বেঙ্গলী'তে রীতিমত লিথিতেন। ১৮৬৯ খুষ্টাবে ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিথের 'বেঙ্গলী'তে গিরিশচন্দ্রের জীবনকথা-সম্বলিত মৃত্যু-বিষয়ক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা কৈলাস-চন্দ্রের রচনা। মৎপ্রকাশিত 'Life of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে উহা পুনম্ দ্রিত হইয়াছে। ر در ر



কালাঅগর । সংহ

যেখানে জনহিতকর সভা সমিতির অধিবেশন হইত,
সেইথানেই কৈলাসচক্র উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত
যোগদান করিতেন। সহপাঠী গিরিশচক্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত
বেলুড় স্কুল এবং অক্যান্থ বিভাগরে ছাত্রগণকে পারিতোমিক
বিতরণোপলক্ষে তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং শিক্ষার
উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে ওজ্বিনী বক্তৃতা করিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

ভত্রপাড়া হিত্রকী সভা ১৮৬০
খৃষ্টান্দে উত্তরপাড়ার স্থনামধন্ত জনীদার বিজয়ক্বফ মুথোপাধ্যায় মহাশ্রের প্রাণপণ চেষ্টায় উত্তরপাড়া হিতকরী সভার
প্রতিষ্ঠা হয়। "দবিদ্রদিগকে শিক্ষা দান, অভাবগ্রন্থদিগকে সাহায্য প্রদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীকে ঔষধদান, দরিদ্র বিধবা ও অনাথদিগকে সাহায্যদান" প্রভৃতি
জনহিতকর অমুষ্ঠান এই সভার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। এই
সভা এককালে নীথবে যে সকল মহৎকার্য্য সংসাধিত করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে হাদয় আনন্দে অভিভৃত হয়।
বিখ্যাত প্রতিহাসিক কর্ণেল ম্যালিসন, আচার্য্য কেশবচন্দ্র
সেন, 'বেক্ষনী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড'
সম্পাদক কিশোরীটান মিত্র, মনীষী কৈলাসচন্দ্র বস্থ প্রভৃতি

প্রসিদ্ধ জননায়কগণ এই সভায় বাৎসরিক অধিবেশনাদিতে উপস্থিত থাকিয়া ও বক্তৃতাদি করিয়া সভার উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে এপ্রিল দিবসে এই সভার এক বার্ষিক অধিবেশনে কৈলাসচন্দ্র Claims of the Poor বা 'দরিদ্রের দাবী' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে এই সভাদারা অমুষ্ঠিত কার্যোর উপকারিতা প্রদর্শিত করিয়া তিনি দেশের লক্ষপতিদিগকে এই প্রতিষ্ঠানের পোষকতা করিতে আহ্বান করেন। দরিদ্র দেশবাসীকে শিক্ষাপ্রদানের আবশ্যকতা প্রদর্শিত করিয়া তিনি বলেন যে, শিক্ষার অভাবই আমাদের দেশের ত্রবস্থার প্রধান কারণ, দরিদ্র প্রজাদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে যে জমীদারই লাভবান হইবেন তাহাও তিনি স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। তাঁহার সমগ্র বক্ততাটি উচ্চ নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ, দরিদ্রের প্রতি সহাত্মভৃতি তাঁহার প্রতি বাক্যে পরিক্ট। এই বক্তৃতার উপসংহারে তিনি দেশের ধনী সন্তানগণকে অন্ধ থঞ্জ, বধির, প্রভৃতি হুর্ভাগ্য গ্রন্থ দরিদ্রের ক্লেশনিবারণের জন্ম বিশেষ ভাবে চেষ্টা পাইতে অমুরোধ করেন।

বক্তৃতার সময় সভাত্বলে প্রসিদ্ধ বাগ্মী কেশবচক্র সেন ও গিরিশচক্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও ওঞ্জন্মিনী বক্তায় কৈলাসচন্দ্রের মতের সমর্থন করিয়া তাঁহার বক্তৃতার 
যথেষ্ঠ স্থপ্যাতি করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী পুস্তিকাকারে 
প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রাদিতে উহা উচ্চপ্রশংসা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। 'কলিকাতা বিভিউ'এর তৎকালীন সম্পাদক 
স্থপ্রসিদ্ধ কর্ণেল ম্যালিসন উহার স্থলীর্থ সমালোচনায় কৈলাসচন্দ্রের যথেষ্ঠ প্রশংসা করেন। আমরা কর্ণেল ম্যালিসনের 
সমালোচনার কিয়দংশ এম্বলে উদ্ধৃত করিতেছি:—

The author of this address is, if we mistake not, the able and indefatigable Secretary of the Bethune Society. To see him come forward in the noblest of all causes.—the cause of the poor,—is calculated to make those hope, who had begun to despair of the effect of education upon the natives of this great country,—for it is a striking proof of one, at least, of the tendencies which that education produces on the gentle nature of the Hindoo who may submit himself to its influence.



कर्लन जि, ति, भानिमन

We have ourselves read the lecture with the greatest pleasure. It is admirable in style, and excellent in its moral tone. Baboo Koylas has set an example which, we believe, his countrymen will imitate, and has made an appeal to which, we fervently hope, they may respond."

বাজা স্থার রাপ্রাক্তান্ত দেবের
স্থাতিসভা। ১৮৬৭ খুটানে ১৯ শে এপ্রিল দিবসে
প্রীরন্দাবন ধামে হিন্দৃসমাজের অন্ততম নেতা, বিদ্বান ও
বিজ্ঞোৎসাহী রাজা স্থার রাধাকান্ত দেব বাহাত্বর, কে, সি,
এস, আই, দেহত্যাগ করেন। ইহাতে দেশে জাতিসাধারণ
শোক উপস্থিত হয়। দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক সভা
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আহ্বানে ঐ বৎসর ১৪ই মে
দিবসে এই স্বর্গগত মহান্থার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ এক
বিরাট স্থাতিসভার অধিবেশন হয়। মনীধী প্রসম্মার
ঠাকুর, সি-এস-আই, মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন
গ্রহণ করেন। বাবু (পরে মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর,
বাবু (পরে রাজা) রাজেক্সলাল মিত্র, মিন্টার জন কক্রেন,



রাজা স্থার রাধাকান্ত দেব বাহাহুর

কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাছ্র, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, মিষ্টার মন্ট্রিট, রেভারেণ্ড রুফ্নোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কৈলাসচন্দ্র বস্তু, রেভারেণ্ড মিষ্টার ডল্, রেভারেণ্ড মিষ্টার লঙ্, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র, অধ্যাপক লব্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাছ্র প্রস্তাব করেন যে রাজা স্তর রাধাকান্তের স্মরণার্থে তাহার একটি প্রস্তর্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি কোনও প্রকাশ স্থলে প্রতিষ্ঠিত হউক। দরিদ্রের বন্ধু কৈলাসচন্দ্র এই প্রস্তাবের পবিবর্ত্তে প্রস্তাব কবেন যে, দরিদ্র বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাদের জন্ত একটি সাহায্য ভাণ্ডাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া দ্যার সাগর রাধাকান্তের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্ত নিম্নে কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতার মন্ধান্থবাদ প্রদান করিতেছি:—

"সভাপতি মহাশয়,—এই মাত্র যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত ও সমথিঁত হইল, তরিষযে সভার সন্মতি গ্রহণের পূর্বে আমি কয়েক মৃত্ত্বর্প্তের জন্ম আপনার প্রশ্রম ভিক্ষা করিতেছি ও এই বিষয়ে কয়েকটি
মন্তব্য প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। মহাশয়, স্বর্গীয়
রাজা শুর রাধাকাশু দেবের স্মৃতিপূজার জন্ম আহ্বত এই সভা,
আমার মতে একটি গভীর অর্থ বহন করিতেছে তরিষয়ে কোনও ভুল
নাই। সকল বিষয়েই রাজা দেশীয় সমাজের নেতা ও শীধকানীয়
ছিলেন। যদিও ভাহার মন্তাজীবনের শেষ দিনগুলি তিনি আত্মীয়,

অংজন ও অংদেশ পরিত্যাগ করিয়া হৃদ্র বৃন্দাবনের ছায়াল্লিগ্ধ পুস্প-হ্বর্জিত কুঞ্জমধ্যে ভগব্চিচন্তায় অতিবাহিত ক্রিতেছিলেন, তথাপি তাহার অবস্থিতিতে যেরূপ, তাহার অনুপশ্বিতিতেও দেইরূপ, তাঁহার নৈতিক প্রভাব আমাদের উপর অলক্ষো সঞ্চারিত হইতেছিল। সমধর্মী হউন বা বিধ্য়ী হউন, উদারনীতিক হউন বা রক্ষণণীল হউন, সকলেই তাহাকে সমভাবে সম্মান করিতেন। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কোনও পরিবার বা জাতির বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে রুচি, মত বা ধর্মবিখাসের বৈষম্য থাকিলেও যথার্থ মহত্ত সেই বৈষম্য সত্ত্বেও সেই পরিবার বা জাতির উপর তাহার মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তারিত করিতে পারে। আমাদের সমাজের নবা সংস্থারকগণ, গাঁহারা আমাদের সামাজিক আচারাদির সহিত অচ্ছেত্তভাবে বিজড়িত অসংখ্য সামাজিক দোষগুলি দুর ক্রিবার জন্ম প্রশংসনীয় উভ্তমের সহিত প্রয়াস পাইতেছেন— এমন কি রাজবিধি ঘারাও বছবিবাহ নিবারণের চেষ্টা পাইতেছেন, যাঁহারা মুমূর্ পিতামাতাকে 'অন্তর্জলী' করিতে দিতে অসমত এবং শবদাহের পরিবর্ত্তে সমাধির পক্ষপাতী—সেই সকল নবা সংস্থারক-গণের কচি, অভিমত ও ধর্মবিখাদের সহিত রাজা রাধাকান্ত দেবের রুচি. মত. ও ধর্মবিশ্বাদের একতা ছিল না। তথাপি, মহাশয় যদি আমি ভূল বুঝিয়া না থাকি, তবে বাঁহারা বিধবা-বিবাহ এবং অক্যান্ত সমাজসংস্থারের পক্ষপাতী, রাজা রাধাকান্ত আন্তরিক বিখাসের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহাদের মত ও কার্য্যের চিরবিরোধী ছিলেন, তাঁহারাই এই সভার প্রধান উল্ভোগী। স্বতরাং আমরা যে সকলে একভাবে অমুপ্রাণিত হইয়া তাহার জন্ম শোকপ্রকাশ করিতে এই স্থলে সমবেত ইইয়াছি, ইহা কি একটি গভীরতম তাৎপর্য্যের স্থচনা করিতেছে না? যথন কোনও ভিন্নমতাবলখী সংস্থারক আন্তরিকতার সহিত রক্ষণশীল বিকদ্ধবাদীর পূজা করে তথন ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সকল প্রতিবিধায়িনী শক্তির অন্তিত্বসত্তেও মহত্ব সকল ধর্ম ও সামাজিক মত্ত্বিধ অতিক্রম করিয়া সর্ব্যত্ত তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

মহাশয়, আমরা কর্গীয় মহাত্মাকে শ্রন্ধা ও সন্মান করিতাম. কেবল তিনি সম্বিদ্ধান ছিলেন বলিয়া নহে, কিন্তা তিনি শব্দকল্পদের সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া নৃত্তে, তিনি ধর্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, কিঘা তিনি সাধু ও মিইভাষী ছিলেন বলিয়া নহে, কিন্ত তাঁহাতে হৃদয় ও মনের সেই সকল মহৎগুণের অধিষ্ঠান ছিল, যে সকল গুণ যে কোনও সমযে যে কোনও ভাতীয় ব্যক্তিকে মহত্ত প্রদান করিতে পারে। যদি এ দেশের কোনও সহান্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে তাঁহার স্বভাব রাজার স্থায় উদার. যে তাহার প্রদন্ন আনন ককণার নিগ্ধ জ্যোতিঃ ত সতত উদ্ভাসিত, যে ঠাহার হৃদয় দেশপ্রেমে আলোকিত ছিল—ভবে দে কথা ফ্রায় ও সতোর সহিত এই এবীণ ও ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর প্রতিই প্রয়োগ করা ষাইতে পারিত-যিনি সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন, বাঁহার চিতাভন্ম পুণাদলিলা ভাগীরথী এখনও বহন করিতেছে এবং বাঁহার আত্ম চিরশান্তিময় রাজো প্রয়াণ করিয়াছে। এরূপ বাজির স্মৃতির উদ্দেশে প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলে চলিবে না ৷ কল্পেক বংসরের মধোই উহার শিষয় লোকে বিশ্বত হইবে এবং অনাদৃত অবস্থায় উহ। কোণাও পড়িয়া থাকিবে। তাঁহার্ুদেশবাসী ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তিনি যে অনন্তসাধারণ গুণের জন্ত বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার সেই গুণ স্মরণ করাইয়া দের ইহাই বাঞ্চনীয়। বলা বাহুল্য, দানশীলভার জন্তই তিনি সমধিক বিখ্যাত ছিলেন এবং াঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা কোনও সৎকার্য্যে দানের জন্ত ব্যয় করা উচিত। যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হইয়াছে উহার পরিবর্ধে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে দরিজ হিন্দ্বিধবা ও অনাথদিগকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার স্মৃতি সমুজ্জল রাখা হউক।"

রাজা রাধাকান্তের স্মৃতিচিক্ন স্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহের জন্ম যে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সংগঠিত হয়, কৈলাসচন্দ্র তাহার একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন।

বঙ্গীয় সমাজ্য-বিজ্ঞান সভা। ১৮৬৬ থ্রীষ্টাবে পুণাস্থতি কুমারী মেরী কার্পেন্টার ভারতবর্ষে আগমন করেন। কলিকাতার আদিলে একদিন প্রসম্বন্ধমে রেভা-রেও জেম্দ্ লঙ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইংলওে বেরপ একটি সমাজ-বিজ্ঞান সভা আছে, এদেশে সেইরপ একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কি না? মেরী কার্পেন্টার করেকজন সম্রাম্ভ ও উচ্চপদ্ম ইংরাজ এবং কেশ্বচন্দ্র সেন, প্যারীটাদ মিত্র ও কিশোরীটাদ মিত্র প্রভৃতি করেকজন বাদালী জননারকের সহিত পরামর্শ করিয়া ১ ই ডিসেম্বর্ম বাদালী জননারকের সহিত পরামর্শ করিয়া ১ ই ডিসেম্বর্ম

দিবসে এসিয়াটিক সোদাইটীর গৃহে একটি প্রকাশ সভা আহ্বান করেন। মহামাত্ত গ্রণর জেনারেল, লেফটেনান্ট গবর্ণর এবং বহু সন্ত্রাস্ত যুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হন। মেবী কার্পেন্টার তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় এদেশে একটি স্মাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার আবশুকতা ব্ঝাইয়া দেন। তাঁহাব প্রস্তাবাত্মসারে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বন্ধীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "জন-সাধারণের সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে যুরোপীয় ও দেশীয়দিগকে সন্মিলিত করিয়া বঙ্গদেশে সামাজিক উন্নতির সহায়তা করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল।" প্রথম বংদর মাননীয় মিষ্টাব জাষ্টিদ্ ফিয়ার (পরে স্থার জন বড় ফিয়ার) এই সভার সভাপতি এবং মাননীয় মিষ্টার জাষ্টিদ্ নরম্যান ও বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সভার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। মিষ্টার বিভার্লি ও বাবু প্যারীটাদ মিত্র উহার সম্পাদক হন। কৈলাসচন্দ্র এই সভার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহার একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। এই সভা চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল: ব্যবস্থাশাস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্য। কৈলাসচক্র স্বাস্থ্যশাথার অন্ততম প্রধান সভ্য হইলেও অন্তান্ত শাথার প্রতিও তাঁহার সহামভৃতি ছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে



মেরী কার্পেণ্টার

জুলাই দিবসে তিনি শেষোক্ত শাথায় 'হিন্দুদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা' ( Domestic Economy of the Hindus ) শীর্যক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। উহাতে তিনি মমু প্রভৃতি শ্বতিকারগণের গ্রন্থাদি হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করেন, এবং বর্তমান আচার ব্যবহারাদির দোষে আমানের কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে বা হইতে পারে তাহা প্রদর্শিত করেন। সম্ভানদিগের প্রতি মাতাপিতার অত্যধিক স্নেহ এবং তাঁহাদের বিলাসিতায় প্রশ্র্য দান, স্বাধীনতা সম্পূর্ণ-রূপে বিসর্জন দিয়া বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াও হিন্দুসস্তান-গণ কর্ত্তক ভ্রান্ত মাতাপিতার আদেশ অমুপালন, একারবর্ত্তী পরিবারে বাস করিয়া ভাতায় ভাতায় কলহ, বিবাহ আদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়ায় আয়ের অনুপাতে অত্যধিক ব্যয় প্রভৃতি দোষে কিরূপে আমাদের সমাজ অবনতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা তিনি স্থস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। পূর্বের সন্থান্ত স্ত্রীলোকগণ নৃত্যগীত প্রভৃতি কলাবিতা শিখিতেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে বিরাট রাজান্তঃপুরে অর্জুন নৃত্যগীতাদিতে শিক্ষা দিতেন কিন্তু এক্ষণে হিন্দু পরিবারে এই সকল নির্দ্ধেষ কলাবিতাশিকা দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হয়, এই জান্ত তিনি হু:থ প্রকাশ করেন এবং পুনরায় হিন্দু স্ত্রীলোকগণকে

الخبر

এই সকল বিভাগ শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে সকলকে অন্ধরোধ করেন। কুমারী মেরী কার্পেন্টার তাঁহার Six months in India নামক স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতার এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রস্থাবের সমর্থন করিয়াছেন।

বামগোপাল ঘোষের জীবনী। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ স্থাণিত ও স্থালেথক মিষ্টার এস, লব, ছাত্রগণের তথা স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মানসিক উন্নতি বিধানকল্পে মধ্যে মধ্যে তাঁহার যুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুগণকে কলেজগৃহে নীতিগর্ভ উপদেশ ও বক্তৃ তাদি প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহারই আমন্ত্রণে একবার 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ হুগলী কলেজে বাঙ্গালী ক্রোরপতি রামতুলাল দের জীবনকথা বিবৃত করেন। অধ্যাপক লব্ কৈলাসচন্দ্রকেও একটি বক্তৃতা করিতে অমুরোধ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাবে ২৬শে জাতুযারী দিবসে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান নেতা, 'ভারতবর্ষের ডিমস্থিনিস', 'স্বদেশরক্ষার ভীম' ৱামগোপাল ঘোষ নামশেষ হন। রামগোপালের জাবনীতে শিক্ষণীয় অনেক কথা আছে এইজন্ম কৈশাসচন্দ্র রামগোপাল ঘোষের জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। দেশীয়দিগের অঞ্জিম বন্ধু লব্ইহাতে অত্যস্ত প্রীত হন এবং কৈলাসচন্দ্রকে লিখেন:—

"I for one, am surfeited with Socrates, Milton, Bacon and such like stock subjects. It will be refreshing to hear the life and labors of one who is not a household word among us Europeans, to listen to the life of a real man who has benefited his countrymen by works of practical usefulness and by leaving behind him a good example, a noble ideal, which all may try to imitate if they cannot thoroughly realise."

কৈলাসচন্দ্র রামগোপালের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে ঠাঁহার চরিত-কথা রচনা করিয়া >লা ফেব্রুয়ারি দিবসে হুগলী কলেজের গৃহে উহা বিবৃত কবেন। কৈলাসচন্দ্রের অক্তরিম স্কল্বন গিরিশচন্দ্র এই বক্তৃতার উপসংহারাংশ লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাটী পরে রামগোপাল ঘোষের ছায়াচিত্রের সহিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তৎকালীন সাময়িক প্রাদিতে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল।



রামগোপাল ঘোষ

পণ্ডিত দারকানাথ বিত্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ'পত্রের নিমোদ্ধত অংশ হইতে প্রতীত হয় যে এই পুস্তকের বিক্রয়লন সমস্ত অর্থ কৈলাসচন্দ্র রামগোপালের স্মরণার্থ কার্য্যের আমুকুল্যে প্রদান করিয়াছিলেন:—

"আমরা শুনিরা আহন। দিত ইইলাম মৃত বাব্ রামগোপাল ঘোষের বান্ধবগণ তাঁহার স্মরণার্থ কংগ্যের অমুষ্ঠানে উদাসীন নহেন। তাঁহারা সভা করিয়া কর্ত্তবাবধারণে উন্তত ইইয়াছেন। আর একটি উদার অমুষ্ঠান দেখিয়া আমরা অধিকতর প্রীতিলাভ করিলাম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাব্ কৈলাসচক্র বহু হগলী কলেজে রামগোপাল বাব্র জীবনবৃত্তান্ত লইয়া এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহা পুত্তকাকারে বন্ধ ইইয়া মৃজিত ও বিক্রীত ইইতেছে। মৃল্য একটাকা নির্মারিত করা ইইয়াছে। উহা বিক্রীত ইইয়া যে অর্থ সংগৃহীত ইইবে তাহা রামগোপাল বাব্র স্মরণার্থ কার্যের আমুক্ল্যার্থ প্রদত্ত ইইবে। গাঁহারা ঐ পুত্তক ক্রম করিবেন, তাহাদিগের কেবল যে কৈলাসবাব্র বক্তৃতা পাঠ করিয়া এবং রামগোপাল বাব্র জীবনচরিত্রতাত সবিত্তার বৃত্তান্ত অবগত ইইয়া কৌতুহল বিনোদিত ইইবে এরূপ নয়, তাহাদিগের প্রদত্ত তর্পদিরা স্মরণার্থ কার্থেরও সবিশেষ আমুক্ল্য ইইবে। এক প্রয়ন্তে এই উভয়বিধ ইইলাভ সামান্ত মুখাবহ নহে।"

দোম প্রকাশ, ১৩ই ফার্ন, সন ১২৭৪ **সাল** 

বাসসোশাল সোমের স্মৃতিসভা।
এই বৎসর ২২শে ফেব্রুণারী দিবসে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার
গৃহে বাঙ্গালার দেশনায়কগণ রামগোণালের প্রতি শ্রদ্ধা
প্রদর্শনার্থ ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ম এক
বিরাট স্মৃতিসভা আহ্বান করেন। এই সভায় বাবু (পরে
মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ
করেন এবং মূরোপীয় ও দেশীয় প্রসিদ্ধ বাজিগণ
বক্তৃতাদি করেন। কৈলাসচন্দ্র এই সভাতেও একটী কুদ্র
বক্তৃতা করেন। আমরা উহার মর্মানুবাদ পাঠকগণকে
উপহার দিতেছি:—

"ভদ্র মহোদয়গণ, অধিক দিনের কথা নহে, এখনও এক বৎস্র
অতীত ইইয়াছে কি না সন্দেহ, আমরা এই গৃহে একজনের স্মৃতিপূজার জন্ত সমবেত ইইয়াছিলাম। তিনি তাহার দেশবাসীর মধ্যে
রক্ষণশীল দপ্রদায়ের সর্ববাদিদশ্বত নেতা ছিলেন। তাহার
মহন্ত্ব, অনভ্যসাধারণ অধ্যবসায়, শিশুহলভ সরলতা, সভাবসিদ্ধ দয়া
ও বদাস্ত ব্যবহার অপূর্ব্ব প্রতিভার সহিত সন্মিলিত ইইয়া -বে
প্রতিভা অপূর্ব্ব পাণ্ডিতা ও বহদশী জ্ঞানে পরিণতি লাভ করিয়াছিল
দেই প্রতিভার সহিত সন্মিলিত ইইয়া—তাহার দেশবাসীর হদয়ের
উপর তাহাকে এরপ আধিপতা প্রদান করিয়াছিল যে কি রক্ষণশীল
কি উদারনীতিক, সকলেরই শ্বৃতিপটে তাহার শ্বৃতি চির্দিন
সমুদ্ধল থাকিবে। অর্থীয় স্তর রাজা রাধাকান্ত একজন নিঠাবান

হিন্দু ছিলেন। তিনি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন এবং আমাদের পুরোহিতগণ কর্ত্তক অত্যাচারিত নির্বেশ্বশীল এবং কুদংস্বারাপন্ন দেশবাসিগণের মধ্যে আমরা যে সকল সামাজিক সংস্কার সাধিত করিতে প্রয়াদ পাইতেছি তিনি তাহার অনেকগুলিরই বিরোধী ছিলেন। তথাপি ভার রাজা রাধাকান্ত তাঁহার ধর্মমতের বিকদ্ধবাদিগণের নিকট হইতে অল্প সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হন নাই। আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম কারণ তিনি হৃদয়ের ও মনের সেই সকল গুণে ভূষিত ছিলেন, যে সকল গুণ দেশ ও কাল নিব্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকে। আজ আমরা আর একজনের স্মৃতিপূজার জন্ম সমবৈত হইয়াছি যিনি সম্প্রতি আত্মীয় ও প্রতিভামুগ্ধ জনসাধারণকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি রাজা রাধাকান্তের ঠিক প্রতিরূপ ছিলেন না. কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন। রাজ। রাধাকান্তকে যদি দেশীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা বলা যায় তবে রামগোপালকে তাহার দেশবাদীর মধ্যে উদারনীতিক সম্প্রদায়ের ও শিক্ষিত সমাজের নেতা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আমাদের আজিকার কার্যা অসঙ্গত ও উপযোগিতা-রহিত কিম্বা আমাদের কোনও পাত্রাপাত্র বিচার নাই এবং কোনও রূপে কেহ প্রনিদ্ধি লাভ করিলেই তাহাদিগকে আমরা নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু ঘাঁহারা ধীরভাবে পর্যা-লোচনা করিবেন, ভাঁহারা আমাদের কার্য্যে কোনও অসামঞ্জস্ত বা অবিবেকিতার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন না। কারণ, যে বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিখ্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাপ্রবর্ণন করিতেছি, তাঁহাদের

ধর্মমতে বিলক্ষণ বৈষম্য থাকিলেও তাহারা উভয়েই সেই সকল মহদৃ-গুণে ভৃষিত ছিলেন, যে দকল গুণ মানব চরিত্রের যথার্থ অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হয়-নাধুতা, অধ্যবসায়, বদাশতা, দান-भीमठा, प्रेश्वत छक्ति, मानत्व श्रीठि, जनश्रिवश्या, পরোপকারের জক্ত আন্ববিদৰ্জনেচ্ছা। শুর রাজা রাধাকান্ত ও বাবু রামগোপাল উভয়েই খুব অধিক মাত্রায় এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। আপনাদের অনেকেই শুনিযা আনন্দিত হইবেন যে এই তুইঞ্জন প্রাতঃমর্ণায় ব্যক্তি, তুইটা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াও ইথা বা ঘুণার পরিবর্ত্তে পরস্পরকে ভক্তি ও এদ্ধা করিতেন। আমি একটি ঘটনা জানি যাহাতে পরস্পরের এই শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাক বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাদে টাউন হলে চার্টার সভায় রামগোপাল তাহার সর্বজন হৃদয়গ্রাহিণী অগ্নিময়ী বক্ততা শেষ করিয়া বক্ততামঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইলে, সেই সভার সভাপতি ভার রাজা রাধাকান্ত তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিয়া দুখ্যুমান হইলেন এবং রামগোপালকে তাঁহার স্থললিত বক্তৃতার জন্য ধন্তবাদ প্রদান করিয়া প্রেম্ভরে সন্তামণ করিয়া বলিলেন, ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন, আপনি আপনার দেশের সেবার আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হউন। আপনি আমাদের সমাজের মুথপাত্র, আপনি আমাদের জাতির অলকার স্বরূপ।' রামগোপাল নমুভাবে নমস্বার করিয়া তাঁহাকে ধস্তবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, 'আপনারা আমা হইতে ঘাহা আশা করিয়া-ছিলেন তাহা সুসম্পন্ন করিতে দমর্থ হইয়াছি, ইহা আপনার মুধে শুনিরা আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। কিন্তু মহাশয়, আমি যতদূর করিতে পারিব, দেশ আপনার নিকট ইইতে তদপেক্ষা অধিকতর ক্ল্যাণের আশা করে।

পূর্ববর্তী বক্তার। অগ্রেই বলিয়াছিলেন যে, রামগোপাল জীবনে, অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি এতগুলি বভাবদত্ত গুণের অধিকারী
ছিলেন যে তন্থারা তিনি তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও
গ্রেষ্ঠস্থান অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকথা
মুদ্রিত ইইয়াছে এবং সাধারণের নিকট সহজলভা হইয়াছে, স্তরাং
তাঁহার দেশবাসীর সামাজিক, রাজনীতিক ও শিক্ষাবিবয়ক
উন্নতির জন্ত বিবিধ অসুষ্ঠানে তাঁহার অভূত পরিশ্রম—যে সকল
কার্য্যের জন্ত তিনি চিরম্মরণীয় থাকিবেন এবং আমাদের উত্তরপূর্ষণণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন—সে সকলের বিষয় বিস্তারিত
ভাবে বলা নিপ্রাজন।

রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুতে বঙ্গমাতা ঠাহার একজন অত্যুৎকৃষ্ট সম্ভানকে হারাইলেন। অদম্য উৎসাহ, প্রশংসনীয় সাধৃতা, অসীম আন্ধনির্ভরতা, অবিচলিত অধ্যবসায়, অনন্তসাধারণ প্রভিজা ও উদারতম হৃদয় তাহার বিশেষত ছিল। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ প্র, স্নেহশীল পিতা, আন্তরিক ও অকপট বন্ধু এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈথী ছিলেন। তাহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে বোধ হয় এমন কোনও যোগ্য ব্যক্তি নাই যিনি তাহার পরিত্যক্ত আদন অধিকার করিয়া উহা অলক্ষ্ত করিতে পারেন।"

ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর পরি-ভালক সমিতিঃ পূর্বে বলিয়াছি, দেশে শিকা বিস্তারের জন্ম কৈলাসচন্দ্রের অসীম আগ্রহ ছিল এবং বস্ত বিত্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে তিনি স্বযুক্তিপূর্ণ উপদেশাদি দিয়া এবং ছাত্রগণকে উৎসাহবাক্যাদি দারা প্রোৎসাহিত করিয়া নীরবে শিক্ষার উন্নতি সংসাধিত করিতেন। তাঁহার শিক্ষান্তল ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর উন্নতির প্রতি চির্দিন তাঁহার দৃষ্টি ছিল। মধ্যে কিছু অবনতি হওয়ায় ১৮৬৯ খুষ্টাব্দের আগষ্ট মাদে উন্নতির জন্ম উহার পরিচালনভার একটি সমিতির উপর ক্রন্থ হয়। বেঙ্গলী-সম্পাদক গিরিশচক্ত বোষ ও তাঁহার মধ্যম অগ্রজ খ্রীনাথ বোষ, যতুলাল মল্লিক, কৈলাসচন্দ্র বস্থু, 'বেঙ্গলী'র ম্যানেজার বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ডব্লিউ, সি, বনার্জী (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ) এই সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য সমিতির সদস্থাগণ সকলেই ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতেই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৈলাসচন্দ্র মৃত্যুকাল পর্যাস্ত এই সমিতিতে থাকিয়া এই বিভালয়ের উন্নতির জক্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

গিরিশচক্র ঘোষের স্মৃতিসভা। ১৮৬৯ খুষ্টাব্দে কৈলাসচক্র একটি ভীষণ শোকের আঘাত প্রাপ্ত হন। এই বৎসর ২০শে সেপ্টেম্বর দিবসে তাঁহার শৈশবের বন্ধু, সভীর্থ ও সহচর, সাহিত্যসেবীর সঙ্গী, অত্যা-চারীর চিরশক্র, অত্যাচারিতের চিরসহায়, 'হিন্দুপেট্টিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক হৃদেশ-প্রাণ গিরিশচন্দ্র বোষ ৪০ বৎসর বযসে জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাথিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই দারুণ তুর্ঘটনায় দেশব্যাপী শোক উপস্থিত হইযাছিল কিন্তু কৈলাসচন্দ্রের হৃদয় যে কিরূপ বিক্ষুদ্ধ হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। 'বেঙ্গলী'তে তিনি গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রবন্ধ লিথিয়াছিলেন তাহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐ বৎসর ১৬ই নভেম্বর দিবসে বান্ধালার জননায়কগণ গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহার স্মৃতি-চিক্ন স্থাপনের জন্ম একটি বিরাট স্মৃতিসভা আহ্বান করেন। শোভাবাজারের স্থবিদ্বান রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাতুর এই সভার সভাপতির আদন গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার বহু সন্ত্রাস্ত ও উচ্চপদত্ব যুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই শোকসভায় যোগদান করেন। রাজা (পরে মহারাজা) শুর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাত্র, কৈলাসচন্দ্র বস্ত্র, অধ্যাপক এস্



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

লব, মৌলবী (পরে নবাব) আবহল লতিফ খা বাহাত্র, বাবু গোপালচক্র দত্ত, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ পত্রের সম্পাদক মিষ্টার জেম্দ্ উইলসন, বাবু চক্রনাথ বস্থ, বাবু ঈশ্বরচক্র নন্দী প্রভৃতি প্রিসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। এই সভায় কৈলাসচক্রের বক্তৃতাটিই সর্বপ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। সকল সংবাদপত্রে এই বক্তৃতাটী প্রশংসিত হইয়াছিল। আমরা এই বক্তৃতাটিরও \* মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি—

"রাজা কালীকৃষ্ণ এবং ভদ্র মহোদয়গণ,---

যে মহৎ বিষয়ের আলোচনার জন্ম আমরা এই স্থানে সমবেত হইরাছি তাহার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, আমি সে আলোচনার যথাযথস্থাবে যোগদান করিতে পারিব কি না আমার মনে এই আশক্ষা উদিত হইতেছে। কারণ, প্রথমতঃ, যে পরলোকগত মহাস্মার সদ্গুণাবলী আজ আমরা কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিতেছি তিনি আমার একজন প্রিয়তম ও গ্রেহময় বন্ধু ছিলেন। শৈশবে আমাদের বন্ধুত্বের স্চনা হয় এবং তাহার মৃত্যুকাল পর্যান্ত উহা অকুন্ন ছিল। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন তাহার বিবিধ অমাধারণ গুণগুলি

, J.

<sup>\*</sup> মূল ইংরাজী বক্তভাট মংপ্রকাশিত "Life of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee" নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে পুনমু জিত হইরাছে।

সাধারণ কর্তৃক প্রকাশভাবে প্রকাশিত হইতেছে ইহাতে আমারু মনে সাস্ত্রনার পরিবর্ত্তে শোকবেগ উচ্ছ সিত হইয়া উঠিতেছে, কারণ যে তুঃখনয় ঘটনার বিষয় বিষয়ত হইয়া আমি মানসিক শান্তির অখেষণ করিতেছি উহা সেই দুর্ঘটনার কঠোর সভাতা আমাকে স্মরণ করাইয়া নিরন্তর শোকদাগরে নিশ্বিপ্ত করিতেছে। কিন্ত যিনি বন্ধদের গর্কের বিষয় এবং দেশের গৌরব স্থানীয় ছিলেন ওাছার জন্ম শোক ও সহামুভূতি প্রকাশের জন্ম আহুত এই বিরাট সভায় মানসিক শান্তিলাভের প্রয়াস বুথা। এই ভীষণ ঘটনায় আমি একাত্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি এবং আমার মুখ হইতে বাক্যনিংহত হইবার পূর্বেই আমার কণ্ঠকদ্ধ হইয়া আদিতেছে। কিন্তু আমার কর্ত্তবা আমাকে পালন করিতেই হইবে এবং আহতি ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণ ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলেও আমি আপনাদের নিকট কয়েক মুহূর্ত্তের সময় ভিক্ষা ক্রিতেছি। মহাশ্য, এই সভায উচ্চতম উপাধিভৃষিত রাজা মহারাজা হইতে আফিদের নিয়তম পদস্থ কেরাণী পর্যান্ত সমাজের দকল শ্রেণীর প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছেন ইহাতে যে নিগৃচ ভাবের স্থচনা করিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করা অসম্ভব। ইহাতে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে যে পূর্কের স্থায় হিন্দুসমাজ এথন সাজ্ঞাদায়িক সঙ্কীৰ্ণতা, জাতীয় অভিমান, ঐখৰ্যাগৰ্ক ও বংশাভিমান দারা কল্ছিত নহে, এক দৌলাত্রবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সমাজের প্রভ্যেক ব্যক্তির প্রতি মেহ ও প্রীতিভাব দারা অনুপ্রাণিত। ইহা আনন্দের বিষয় যে আভিজাতাগৰ্ব আজ এতদুর হ্রাদ পাইয়াছে। ইহা **বর্ত্তমান** সময়ের একটি আশ। ও আনন্দদায়ক লক্ষণ। যে শিক্ষা দেশের ধনী ও দরিজের পার্থক্য বিনষ্ট করিয়া দেয় ইহা নিঃসন্দেহ সেই
শিক্ষার ফল। সতরাং আমি পুনরায় বলি, এই সভা দেশের
সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির পরিচায়ক। যিনি ঐশর্য্যে বা পদগৌরবে সৌভাগ্যলক্ষীর িয়পাত্র ছিলেন না, অথচ যিনি তাঁহার
চরিত্রের মহত্ত্ব দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের জন্ম অন্ধিত করিয়া
যাইতে সমর্থ ইইয়াছেন একপ একজন সাধারণ ব্যক্তির স্মৃতিসভায়
বে সকল রাজা জমীদার ও জোরপতি উপস্থিত ইইয়াছেন তাঁহাদের
সংখ্যা গণনা করিলেই আমাদের দেশ যে কতদ্র উন্নতিলাভ করিয়াছে
তাহা হৃদয়ক্ষম ইইবে। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা
নিজেরাই সম্মানিত ইইয়াছেন।

আমার পূর্ব্বেই যে মাননীয় রাজা বাহাত্মর বক্তৃতা করিলেন তিনি যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং যে প্রস্তাবাট আমি সমর্থন করিতে অমুক্ষ হইয়াছি দেই প্রস্তাবে আমার পরলোকগত বন্ধুর চরিত্রের সর্ব্বপ্রেষ্ঠ গুণগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে তিনি অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতি, প্রশংসনীয় পূর্ষ্যকার, ও পবিত্র চরিত্রের সহিত সদয, মেহময় এবং সরল ও অকপট স্বভাব, প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাহার প্রবন্ধে ও বক্তৃতাদিতে সেই সকল গুণগুলি অতি উজ্জ্বলভাবে পরিদৃগুমান। কিন্তু এই প্রস্তাবে একটি বাক্সপ্রয়োগ করা হইয়াছে যাহাতে সর্ব্বোপরি বাবু গিরিশচক্র ঘোষের চরিত্রের যথার্থ ও প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়। যিনি একদিনের জক্তুও বাবু গিরিশচক্র ঘোষের সহিত পরিচিত হইয়াছেন তিনিই আনন্দের সহিত শীকার করিবেন যে তিনি সরল ও অকপট স্বভাব ব্যক্তি

ছিলেন। আজিকালিকার দিনে—বাহিরের চাকচিকা ও কপট আড-অরপূর্ণ শিষ্টাচার প্রদর্শনের দিনে—সেরূপ ব্যক্তির দর্শন পাওয়া যার না। আন্তরিকতা বাবু গিরিশচন্দ্রের কোমল হৃদয়ের চিরসঞ্চী ছিল এবং যাহা তাঁহার হৃদ্য কর্ত্তক অনুমোদিত না হইত বা যাহাতে পরে অনুতাপ আদিতে পারে একপ কার্য্য তিনি কখনও করেন নাই। তিনি অনেক সাংদারিক বিপদে পতিত হইযাছিলেন, অনেক পারি-বারিক তুর্যটনাথ ব্যথা পাইযাছিলেন, বাধ্য হইয়া মামলা মোকলমার অজম্র অর্থ ব্যয় করিষা দারিদ্রো পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র চিরদিন সাধু ও সারলামণ্ডিত ছিল। তাঁহার নৈতিক চরিত্র সর্কবিষয়ে আদর্শ স্থানীয় ছিল। তিনি ধর্মভীক ব্যক্তি ছিলেন এবং দেই জন্ম দ্বিদ্রপালনে তাঁহার সর্বাপেকা আনন্দ হইত। যদিও তিনি স্বয়ং দ্রিদ্র ছিলেন তথাপি তাহার দেই অল্ল আয় অভাবগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সহিত ভাগ করিয়া লইতেন। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে বেলুড়ের অনেক বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকা তাঁহার সাহায্যে প্রাণ ধারণ করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় এবং তাঁহারই মুক্তহন্ত দানে তাঁহার বন্ধু ও সহযোগী স্বগীয় হরিশ চন্দ্র মুথোপাধ্যায়ের বদতবাটি নীলাম হইতে রক্ষা পায়। তিনি দরিজের বন্ধু বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং চিরদিন দরিজের বন্ধু বলিয়া স্মরণীয় থাকিবেন। গত মহাঝটিকায় বেলুড় এবং তৎসন্নিহিত প্রাম সমূহের দর্বনাশ হয়। দেই দম্য়ে তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্বয়ং পদব্রজে গ্রামে প্রামে গমন করিয়া সাহায্য ভাণ্ডার হইতে এবং স্বীয় ভাণ্ডার হইতে অর্থ দাহায্য প্রদান করিয়া গ্রামবাদীর অভাব মোচন করিয়াছিলেন।

যাঁহাদের দহিত তিনি সংস্রবে আসিতেন তাঁহাদের সকলের প্রতি শিষ্ট ও অমায়িক ব্যবহার তাহার চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। তাহার জীবনে তিনি কথনও কাহারও প্রতি অক্যায় আচরণ করেন নাই। এরপ রাট ব্যবহার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পক্ষান্তরে অপরিচিতকে মুহুর্ত্তের মধ্যে পরিচিত এবং পরিচিতকে মুহুর্ত্তমধ্যে বন্ধরণে পরিণত করিবার তাঁহার আশ্চর্যা ক্ষমতা ছিল। পরিচিত বা অপরিচিত যে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতেন তিনিই তাঁহার নিকট সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু দরিদ্র ও নিরাশ্ররের প্রতিই তাহার গভীরতম সহাকুভৃতি ছিল এবং প্রজাপক্ষসমর্থনই তাহার জীবনের বত ছিল। প্রজাপক্ষসমর্থনবিষয়ে তাঁহার যথার্থ প্রভিপ্রায় কেহ কেহ সম্যক ব্ঝিতে পারেন নাই। কেহ কেহ এরপ অনুমান করেন ( যদিও এরপ অনুমানের কোনও ভিত্তি নাই) যে তিনি জমিদারদিগের প্রতি বিধেষভাবাপর ছিলেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোৰস্ত এতদ্দেশীয় শাসনপ্রণালীর একটি মহা দোষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এরপ অনুমান নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত কেবল গবর্ণমেন্ট এবং জমিদারগণের মধ্যেই বর্ত্তমান বলিয়াই তিনি ইহার নিন্দা করি-তেন। তিনি বলিতেন যে যথার্থ চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত তাহাকেই বলা যায় যাহাতে প্রজা তাহাদের জমীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব লাভ করিতে পারে। রাজবিধি জমিদারের হত্তে প্রজাপীড়ন, করবৃদ্ধি এবং প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এবং অনেক অশিক্ষিত, সার্থপর এবং উচ্ছু শ্বলপ্রকৃতি জমিদার সর্বদা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্ম প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দেশের 🌉বর্তমান

সর্বতোমুখী উন্নতির দিনে একাপ জমিদার অতি বিরল এবং যেমন একদিকে বাবু গিরিশচন্দ্র এইরূপ নীচাশয় জমীদারদিগকে তাঁহার শক্তিশালী দেখনীর সাহায্যে তীব্র কশাঘাত করিয়া লোকসমক্ষে ভাহাদের কলস্ককাহিনী প্রকাশিত করিতেন অপরপক্ষে তিনি प्राप्त शोतरञ्जल, जामर्ग जभीमात्रवर्ग, याहाता अजागगरक निज পরিবারস্থ ব্যক্তির ক্যায় আদর করেন এবং পিতার স্থায় তাহাদের উন্নতির প্রতি মেহণীল দৃষ্টি রাথেন, তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে ইংহাদের প্রতি শ্রন্ধার উদ্রেক করিয়া দিতেন। বাব গিরিশচক্র ঘোষ স্বয়ং একজন আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা এবং ধর্মজ্ঞানের এবপে সামঞ্জন্ত ছিল যে তাঁহার কার্যো কোনও প্রকার অসংযম বা কপটতার চিহ্ন দেখা যাইত না। তিনি প্রথর কলনাশক্তির অধিকারী ছিলেন কিন্তু এই শক্তি সর্ববাই বিবেক দারা সংযত হওয়ায় তিনি তাঁহার শক্তিশালী লেখনী অন্তত নৈপুণ্যের সহিত সঞালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি পরের ছুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করিতেন সেই জন্ম তাঁহার ভাষাও অতিশয় ওজিঘনী ছিল। কিন্ত তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে বিশ্বেদের লেশ থাকিত না। কোনও ব্যক্তির প্রতি বিষেষ বা ঈর্ধার ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি আত-তায়ীকে বিদ্রপ্রাণ্বর্ধণে সিদ্ধহন্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার এই ক্ষমতা তিনি অভ্যাদদারা অর্জন করিয়াছিলেন,—তাঁহার প্রকৃতিদিদ্ধ ছিল না। অসংখ্য ইংরাজী উপস্থাস ও সমসাময়িক সাহিত্য অধায়নের ফলে তিনি এই শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাপদ্ধতিতে এমন একটা মনোহারিত, লালিতা ও ওজবিতা ছিল

যে অস্থান্ত দেশীয় লেথকগণের ইংরাজী রচনা হইতে তাঁহার রচনা অনায়াদেই পৃথক করা যাইতে পারে। হিন্দু পেট্রিয়ট, রেকর্ডার এবং বেক্সলীর স্তম্ভে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ ককন, গিরিশবাবুর লিখিত প্রবন্ধগুলি যেন তাঁহার নামাক্ষিত বলিয়া প্রতিভাত হইবে। দেগুলি এরপ বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত যে দেশীয় কোনও লেথকের রচনা তাহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কিন্তু মৌলিকতার জন্মই তাহার রচনাগুলি বিশেষকপে আদৃত হইত। তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন এবং তাঁহার রচনাগুলি অতলনীয় ভাবসম্পদে সমুদ্ধ। আমাদের মধ্যে এখন অনেক নবীন ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগকে তিনি নিজ রচনাপদ্ধতিতে শিক্ষা-দান করিয়াছিলেন। ইইারা একণে ইইাদের প্রতিভাশালী গুকর সমকক্ষ হইবার আশায় তাহার প্রদশিত পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত আছেন। বাস্তবিক তিনি অনেককেই বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করিয়া উপকৃত করিযাছেন। তাঁহার শেষজীবন তিনি বেলুড নামক কল গ্রামের,—যেখানে তিনি ইদানীং বাস করিতেছিলেন,— দেই গ্রামের সর্কবিধ উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে বেলুডের বিভালয সামান্ত পাঠশালা হইতে একটা প্রথম শ্রেণীর এন্ট্রান্স স্কলে পরিণত হইয়াছিল। তিনি যথন হাবড়া মিউনিদিপালিটির কমিশনার ছিলেন তথন তাঁহারই উভোগে বেলুড়ের স্বল্পরিদর গ্রাম্যপণগুলি প্রশস্ত রাজবজে পরিণত হইয়াছিল। যেথানে শুর রিচার্ড টেশ্লাল ডাক্তার মৌয়েট প্রভৃতি মনীষিগণ ফুললিত প্রবন্ধানি পাঠ করিতেন. সেই হাওড়া ইনষ্টিটিউট তাহার ঘারাই প্রতিষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত হুইমাছিল।

এবং তাঁহার মৃত্যুতে এই দভা একজন উপযুক্ত ও কৃতবিভ সভাপতি হারাইল।

অতএব যে দিক হইতে দেখি, তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা কিছুতেই পূরণ হইবার নহে। একজন সাধু, ধর্মপ্রাণ, উদার দেশহিতৈবী, শান্তমভাব, অকপটফ্রদয়, পরহঃখ-কাতর, সৎসাহসদম্পন, তীক্ষপ্রতিভাশালী, ভাবৃক, ফ্লেথক ও ঘাধীনচেতা কর্মবীর দেশ হইতে অপস্ত হইলেন। দেশের কল্যাণের জন্ম দেশের সেবা করাই তাঁহার জীবনের ত্রত ছিল। তাঁহার অকালমৃত্যু জাতীয় ছুর্ভাগ্যের বিষয়। বর্তমান মনের অবস্থায় আমার পক্ষে আর কিছু বলা অসম্ভব। ইহা বিশ্বয়ের বিষয় যে একজন কবি আমার বর্তমান মনের অবস্থা আমার প্রাণের ভাষায় পুর্বেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

চিরপ্রিষ বন্ধু মোর ! প্রীতির আধার !
নিফল এ অঞ্বৃষ্টি চিতায় তোমার !
মৃত্যুযন্থণায় ধবে করিল অস্থির,
প্রাণবাব্ ঘনখাসে হইল বাহির,
প্রতিখাসে দীর্ঘাস ফেলিলাম কত,
কি ফল হইল তাহে ? সর্ক্রাশা হত !
ক্রন্দনে ধমের গতি রোধিবারে নারে ।
দীর্ঘাসে মৃত্যুবাণ কে ফিরাতে পারে ?
নবীন বয়স কিখা রূপগুণ হেরে
তিলেক বিলম্ব যম কভু কি গো করে ?

তাহা বদি হ'ত তবে এখনো নিশ্চম
রহিতে জুড়াতে মোর তপ্ত আঁথিদ্বয়;
গরবে হরবে তব বন্ধুর হৃদয়
উচ্ছ্বুসিত হ'ত লভি তোমার প্রণয়!
ধীর শাস্ত আত্মা তব বন্ধ মায়াপাশে,
এখনো বিলম্বে যদি চিতাভন্ম পাশে,
দেখ লেখা এ অস্তরে কি শোকের ছবি,
প্রকাশিতে নারে তাহা শিল্পী কিয়া কবি।"

গিরিশচন্দ্রের শ্বতিরক্ষার জন্ম যে কার্য্যনির্বাহক
সমিতি গঠিত হয়, কৈলাসচন্দ্র তাহার অন্যতম সম্পাদক
হন। তাঁহার চেষ্টায় এই শ্বতিসমিতি কর্ত্বক সংগৃহীত
অর্থ দারা গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাস্থান ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে
একটি ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রতেশক প্রক্র। ভবিত্র। কৈলাসচল্ডের
স্বাস্থ্য বরাবর অটুট ছিল। তিনি দীর্ঘকাল কর্ম করিয়া
ছিলেন, কিন্তু ছুটী লন নাই। ১৮৭৮ এটাবের 'মধ্যভাগে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে এবং তিনি তিন মাস
ছুটী লইতে বাধ্য হন। এই বৎসর ১৮ই স্বাগষ্ট দিবসে
বুদ্ধা জননী, শোককুলা সহধর্মিণী ও অসংথ্য আত্মীয় ও বন্ধুগণকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কৈলাসচন্দ্র ৫১ বৎসর বয়সে অকালে পরলোকগমন করেন।

কৈলাসচন্দ্র দেখিতে অতি স্থপুরুষ ছিলেন। তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী, উদারচরিত্র, বন্ধুবৎসল ও পরোপ-কারী ছিলেন। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। কৈলাস চল্রের জননীও যেরূপ বুদ্ধিমতী সেইরূপ করুণহাদয়া त्रभी ছिल्म। জननीत चारम्भ टेकनामहत्स्वत निकछ বেদবাকা ছিল। আমরা একটি ঘটনার কথা শুনিয়াছি তাহাতে একদিকে যেমন কৈলাসচক্রের মাতৃভক্তির পরি-চয়, অপর দিকে তেমনই তাঁহার জননীর উচ্চহদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে ঘটনাটি এই। সহকারী কট্টো-লার জেনারেলের পদে উন্নীত হইবার পর একদিন কৈলাস-চল্রের জননী তাঁহাকে বলিলেন, "কৈলাস, এবার তুমি প্রথম যে মাইনে পাবে তাহা আমাকে দিতে হ'বে।" পরে ক্র পদের প্রথম বেতন পাইলে কৈলাসচন্দ্র গাড়ী হইতে অবতরণ না করিয়া জননীকে ডাকাইয়া বাললেন, "মা আজ माहेत्न পाइयाहि, छोका किएन नहेत्व ?"

জননী বলিলেন, "এই আঁচলে দাও।" তিনি তৎ-ক্ষণাৎ ৮০০ টাকা তাঁহার আঁচলে ঢালিয়া দিলেন। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত টাকা পাড়ার গরীব তৃঃখাদের ডাকিয়া বিতরণ করিয়া বলিলেন, "আমার ছেলের মাহিনা বাড়িযাছে তোমরা আশীর্কাদ কর।"

তদানীন্তন প্রথামুসারে বাল্যকালেই কলিকাতা (খ্যামবাজার) নিবাসী (ছাপরার প্রসিদ্ধ উকীল) পরলোকগত যত্নাথ মিত্র মহাশয়ের ভগিনীর সহিত কৈলাসচন্দ্র পরিণয়স্থতো আবদ্ধ হন। তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার সহোদর যতুনাথ বস্ত্র মহাশয়ের পুত্রদেরই তিনি পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতেন। আর একজন বালক কৈলাসচক্রের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাত নন্দলাল বস্থুর দৌহিত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহার ভাতৃষ্ত্র বিপিনবিহারী এবং ভাগিনেয় নরেজ্রনাথ দত্ত ভবিষ্যতে যশসী হইবেন দূরদর্শী কৈলাসচক্র এই ভবিশ্বদ্বাণী করিয়াছিলেন। নরেক্রনাথ "বিবেকানন্দ" নাম গ্রহণ করিয়া জগতের ইতিহাদে তাঁহার উচ্চস্নয়ের ও গভীর জ্ঞানের নিদর্শন রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। বিপিনবিহারী ভারতীয় গ্রণমেন্টের দপ্তরে কার্য্য করিতেন এবং ইংরাজীতেও ক্বতবিদ্য ছিলেন কিন্তু জীব-নের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

কৈলাসচন্দ্র বিদ্বান ও বিজোৎসাহী ছিলেন। তিনি অনেক

দরিদ্রসন্তানকে অন্নদান এবং বিভালয়ের বেতন ও পুস্তকাদি প্রদান করিতেন। একজন দরিদ্রসন্তান তাঁহারই সাহায্যে বি-এ পাশ করিয়া, তাঁহাকে বলেন, "আমি আপনারই কুপায় কৃত্বিগু ও উপার্জনক্ষম হইয়াছি, এক্ষণে আপনার কোনও উপকার কবিতে পারি ?" তত্ত্তবে তিনি বলেন, "তুমি নিজে যেমন কৃত্বিগু হইয়াছ সেইরূপ চারিটি দরিদ্র সন্তান যাহাতে তোমার মত কৃত্বিগু হয় তাহাই কর।" বলা বাহুল্য, সেই কৃত্বিগু ব্যক্তি কোনও কলেজের অধ্যাপক হইয়া তিন চারিজন দরিদ্রসন্তানকে আপনার বাটীতে রাথিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। সদ্গুণ স্ক্রিই সদগুণের উত্তেজক।

কৈলাসচন্দ্ৰ ইংরাজীতে স্থলেথক ও বাগী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্ততাগুলি মধুর ও হৃদয়-গ্রাহী বলিয়া সর্বজনপ্রশংসিত হইত। স্থপ্রসিদ্ধ রাজনীতি-বিশারদ, বাগিল্রেন্ঠ কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিথিয়াছেন, "In the early years of his life, he (Koylas Chandra) acquired the deserving reputation of being one of the sweetest and most fluent public speakers of the time" কৈলাসচন্দ্র ইংরাজীতে একজন স্থালেথক ও স্থপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইরাছিলেন কিন্তু তাঁহার বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না।

কৈলাসচক্র অকৃত্রিম স্থানেশহিতৈষী ছিলেন। স্থার্থে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কিন্তু স্বজাতির উন্নতির জন্ম তিনি অন্ধভাবে দেশাচারের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্থারের তিনি একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার ক্যায় ব্যক্তি সকল বিষয়ে দেশের ও সমাজের গৌরবের বিষয়। তাঁহার স্থৃতি দেশবাসীর শ্রন্ধার সহিত পূজনীয়। আজ, তাঁহার মৃত্যুর বহু বৎসর পরে এই অক্ষম লেখনী তাঁহার স্থৃতির উদ্দেশে লেথকের গভীর ও আন্তরিক শ্রন্ধার এই সামাম্য অর্ঘ্য প্রদানের অবসর পাইয়াধন্য হইল।



রমাপ্রদাদ রায় ( মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতির অনুমতিক্রমে 'মহতাব মঞ্জিলে' রক্ষিত তৈলচিত্র হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে )

## নীরবক্সী রমাপ্রসাদ রায়

উপক্রমণিকা। মার্তণ্ডের প্রথর কিরণজালে যথন ভূমণ্ডল জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে, উজ্জ্বলতম নক্ষত্রও তথন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। আমাদের জাতীয় জীবনের যে যুগের ইতিহাসের প্রচাগুলি পিতা রামমোহনের সর্বতোমুখী প্রতিভার উজ্জন আলোকে উদ্রাসিত, সেই যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পুত্র রমাপ্রসাদের প্রতিভার আলোকরশ্মি যে মানভাবে প্রতিভাত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। নতুবা যে অসাধারণ বাঙ্গালী তীক্ষবৃদ্ধি, অপূর্ব্ব-মনীষা ও অপ্রতিক্ত্র অধ্যবসায়ের যলে অনক্সসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথমে দেশীয় বাবস্থাপক সভায় বাঙ্গালীর যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন. এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে দেশবাসীর জন্ম বিচারপতির পবিত্র সিংহাসন অধিকৃত করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনকথা, তাঁহার কার্ত্তি-কাহিনী, আজ বাঙ্গালীর নিকট বোধ হয় অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইত না; মানব-স্বভাব-স্থলভ সহস্র তুর্বলতা সবেও মনীষী রমাপ্রসাদ রায়

বিগত অন্ধশতাব্দীর মধ্যে বোধ হয় আমাদের সাহিত্যরথি-গণের নিকট হইতে সসম্মান পূজা ও শ্রদ্ধা-পূজাঞ্জলি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতেন না।

প্রভাবে জুলাই মাদে, রমাপ্রদাদ রায় জন্মপরিগ্রহ করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুলের বংশপরিচয় প্রদান করা অনাবশুক। আটবংসর বয়্লক্রমকালে বালক রামমোহনের প্রথমা স্ত্রীর দেহান্তর ঘটে। পরবংসর তিনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কুড়মন পলাশি গ্রামে শ্রীমতী দেবী নামী একটা বালিকাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার জীবদশাতেই ভবানীপুরে কুতনিবাদ ৺মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী উমাদেবীকে বিবাহ করেন। মধ্যমা স্ত্রীর গর্ভে প্রথমে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন এবং রাধাপ্রসাদের জ্বের প্রের কনিষ্ঠ পুত্র রম্বাপ্রসাদের জন্মর প্রায় কুড়ি বংসর পরে কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হয়। উমাদেবীর কোনও সন্ত্রানাদি হয় নাই।

জ্জান । রমাপ্রসাদের জন্মস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কিশোরীচাঁদ মিত্র একস্থানে লিথিয়া-ছেন যে, ক্ষীরপাই রাধানগরে রমাপ্রসাদের জন্ম হয়।

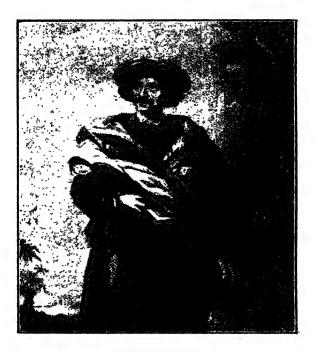

রাজা রামমোহন রায়

ক্বফ্লাস পাল-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে উহার প্রতিবাদ করিয়া একজন লেথক লিথিয়াছিলেন, খানাকুল ক্বফ্লনারে রমাপ্রদাদ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বোধ হয় রামমোহন রায়ের চরিতকার ৺নগেক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যাহা লিথিয়াছেন তাহাই সত্য। নগেক্রনাথ লিথিয়াছেন—"বিধর্মী" বলিয়া "রামমোহন রায় পুত্র রাধাপ্রসাদ ও পুত্রবধুর সহিত মাতা (তারিণী দেবী ওরফে ফুল ঠাকুরাণী) কর্ত্বক পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুব গ্রামে বাটী নির্মাণ করেন। উক্ত বাটীতে উাহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।"

মহাপ্রাণ পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে বালক রমাপ্রদাদের চিত্তবৃত্তি প্রথম বিকশিত হয়। ১৮০০ খ্রীপ্রাম্বের নভেম্বর মাদে রামমোহন ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ১৮০০ খ্রীম্বে ২৭শে সেপ্টেম্বর দিবদে ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। রামমোহনের ইংলণ্ডগমনকালে রমাপ্রদাদ বালক মাত্র ছিলেন, তথাপি তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রথর ছিল যে তাঁহার পিতার স্নেহণীল ব্যবহারের আনলম্যী স্মৃতি তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হল্যপটে চিরদিন সমুজ্জন ছিল, এবং তিনি গৌরব-বিমিপ্রিত আনন্দের সহিত তাঁহার বন্ধ্বর্গের নিকট উত্তরকালে তাঁহার পিতার কথা বলিতেন।

ম্পিক্ষা। রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইংরাজী বিভালয়ে বালক রমাপ্রদাদ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৮২২ খুষ্টাব্দে এই বিভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং রামমোহনের বন্ধু স্থপ্রসিদ্ধ রেভারেও উইলিয়ম আড্যাম উহার পরিদর্শক ছিলেন। ইংল্ঞ গমনকালে রামমোহন রমাপ্রদাদকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ ও অকৃত্রিম স্থন্ধদ প্রিন্স দারকানাথ ঠাকুরের হত্তে সমর্পণ করিয়া যান। এই সময়ে রুমাপ্রসাদ 'পেরেণ্ট্যাল অ্যাক্যাডেমি'তে প্রবিষ্ট হন। চিরম্মরণীয় যুরেশিয়ান কবি, দার্শনিক ও শিক্ষক হেন্রী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রিয়বন্ধু মিষ্টার রিকেট্স এই বিভালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই বিভালয় এক্ষণে ডভ্টন্ কলেজ নামে পরিচিত। রমাপ্রসাদ কিছুকাল পরে রামমোহন রায় ও ডেবিড্ হেয়ারের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকলেজে উচ্চশিক্ষার জন্ম প্রবেশলাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁহার প্রতিভা বিশিষ্টভাবে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু জাঁহার গভীর পাঠামুরাগ, অবিচলিত অধ্যবসায়, প্রথর স্থতিশক্তি ও অমায়িক স্বভাবের জন্ম তিনি সহপাঠিগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অক্ততম অভিভাবক প্রিন্স **ভারকানাথের সহবাদে তিনি যথে**ষ্ট

মানসিক উন্ধতি সাধিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত বারকানাথ বিভাভ্ষণ একস্থানে লিথিয়াছেন— বারকানাথ ঠাকুরের সবিশেষ সংসর্গ হওয়াতে অতি অল্প বয়সে তাঁহার মহন্য পরীক্ষা করিবার ও সহজে ত্রবগাহ বিষয় সকল ব্বিয়া লইবার সবিশেষ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।" বাস্তবিক, রমাপ্রসাদের বাল্যজীবনের উপর বারকানাথ যে অপরিমেয় মঙ্গলময় প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহাই যে রমাপ্রসাদের ভবিশ্বৎ জীবনের প্রতিষ্ঠার অক্সতম প্রধান কারণ, তহিবয়ে অমুমাত্র সন্দেহ নাই।

তেভিত হেনার স্মৃতি-সমিতি। হিন্দুকলেরে পাঠাবস্থার রমাপ্রদাদ বিত্যালয়ের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ডেবিড্ হেয়ারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। রামমোহন রায়ের পুত্রকে ডেভিড্ হেয়ার পুত্রের স্থায় স্লেহ করিতেন। রমাপ্রদাদও মহাত্মা ডেভিড হেয়ারকে অত্যম্ভ ভক্তি ও শ্রন্ধা করিতেন। এই শ্রন্ধার নিদর্শন স্বরূপ আমরা একটি ঘটনার উল্লেথ করিতেছি। ১৮৪২ খুষ্টান্দে ১লা জুন দিবদে হেয়ার সাহেব পরলোক গমনকরিলে উক্ত বৎসর ১৭ই জুন তারিথে কান্মিবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় তাঁহার শ্বতিচিক্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে



প্রিন্স শ্বারকানাথ ঠাকুর

মেডিক্যাল কলেজের গৃহে একটি বিরাট সভা আহ্ত করেন। বাবু প্রসন্ধকুমার ঠাকুর এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র, কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, রেভারেও রুফ্মোহন বল্যোপাধ্যার প্রভৃতি বক্তারা হেয়ারের গুণকীর্ত্তন করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অবশেষে তাঁহার শ্বতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি শ্বতিসমিতি সংগঠিত হয়। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উল্লোগী ছিলেন এবং এই শ্বতিসমিতির অক্তৃতম সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। \* এই সমিতির চেষ্টায় ডেভিড্ হেয়ারের একটি প্রস্তর্কর্মরী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তৃত হয় এবং প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সম্মুথে, পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যস্থিত ভূমিতে স্থাপিত হয়।

<sup>\*</sup> অভাভ সদতের নামও এখনে উল্লেখযোগ্য — রাজা কৃষ্ণনাথ রায়, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল সিংহ হরচন্দ্র ঘোষ, প্রীকৃষ্ণ সিংহ, বৈকুণ্ঠ নাথ রায় চৌধুরী, রামগোপাল ঘোষ, রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাদ চক্রবর্তী, দিগথর মিত্র, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র, দীননাথ দত্ত, ব্রজনাধ ধর, প্যারীটাদ মিত্র। হরচন্দ্র ঘোষ এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

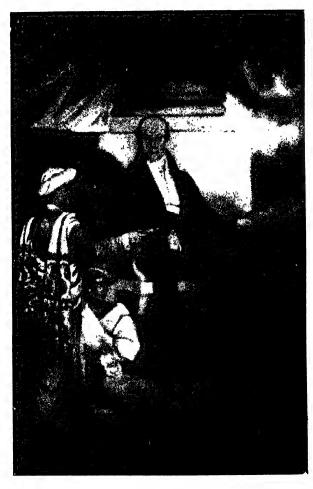

ডেভিড্ হেয়ার ও তাঁহার হুইজন ছাত্র

রামমোহনের অর্থাভাব। দিলীর বাদশাহের কার্যামুরোধে ইংলগুগমনকালে রামমোহন वामनाह প्रमुख 'त्राका' উপाधि প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে স্মৃত্ব প্রবাসে যে তিনি অর্থাভাবে বিশেষ কণ্ট পাইয়াছিলেন একথা বোধ হয় অনেকের নিকটেই এক্ষণে অপরিজ্ঞাত। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত বামকমল দেনেব জীবনীতে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসনের কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮০০ খুষ্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর তারিথ সম্বলিত একথানি পত্রে ডাক্তার উইলসন দেওয়ান রামকমল সেনকে যাহা লিথিয়াছেন তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল। উহা হইতে পাঠকগণ রামমোহনের তৎকালীন আর্থিক অবস্থা হুদয়ক্ষম করিতে পারিবেন।—

"পূর্ব্বে লিখিড একখানি পত্তে আপনাকে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর
কথা লিখিয়াছি। তাহার পর মিষ্টার হেয়ারের ভাতার সহিত
আমার সাক্ষাৎ ও উক্ত বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ কথোপকখন হয়। রামমোহন মন্তিক্ষের রোগে প্রাণত্যাগ করেন; তিনি খুব পুয়াঙ্গ হইয়াছিলেন এবং যথন আমি তাহাকে দেখি তিনি স্থলকায় হইয়াছিলেন
এবং তাহার বদনমগুল অত্যধিক [শোণিতপ্রবাহে রক্তিমান্ত

হইরাছিল। তাঁহার যকুত রোগ হইয়াছে, এইরপ সকলে অনুমান করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই রোগের জন্সই চিকিৎসিত হইয়াছিলেন—মন্তিকের রোগের জন্স নহে। মানসিক উদ্বেগে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অর্থান্তার বাগতঃ সন্ধটে পড়িয়াছিলেন এবং অত্রত্য বন্ধুগণের নিকট ঋণ প্রহণ করিতে বাখ্য হইয়াছিলেন। ঋণগ্রহণ করিতে নিক্টই তাঁহাকে যথেপ্ট ক্রেশবীকার করিতে হইয়াছিল, কারণ ইংলঞ্জের লোকেরা বরঞ্চ আন দিতে পারে তথাপি অর্থ হস্তান্তারিত করিতে চাহে না। অধিকত্ত, মিস্তার স্থাপ্তকোর্ড আর্গিট (বাঁহাকে তিনি তাঁহার সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন) তাঁহাকে বাকী বেতন বলিয়া অনেক টাকার দাবী লইয়া অত্যন্ত উত্যক্ত করিতেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ভয় দেখাইতেন যে যদি তিনি সমস্ত প্রাপ্য টাকা নাদেন তাহা হইলে তিনি ইংল্ডে প্রকাশিত রামমোহনের প্রকাদি তাঁহার (স্থাপ্রফোর্ড আর্গ্রেট) স্বর্চিত বলিয়া প্রকাশ করিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি যথার্থই তাহা করিয়াছেন।"

আমরা বিশ্বস্তহত্তে অবগত হইয়াছি যে মৃত্যুকালে রামমোহন রায় প্রায় তিন লক্ষ টাকা ঋণ রাথিয়া যান।

ব্রমাপ্রসাদের চাকুরী প্রহ্ন। রামমোহনের মৃত্যুর পর সংসারধাতা নির্বাহের সমন্ত ভার রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদের উপরেই পড়িল। রমাপ্রসাদ বিভালর পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া সংস্কৃত ও পারস্থ ভাষা শিক্ষা এবং জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অগ্রজের সহিত পৈত্রিক জমিদারীও পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি জীবিকা-অর্জনের অন্ত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ১৮০৩ খুষ্টান্দে ভারতবর্ষের চিরস্মরণীয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিম্ব একটি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তদ্বারা এতদেশীয় সম্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। রমাপ্রসাদ ১৩৮৮ খুষ্টান্দে ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে নদীয়ার ডেপুটা হন এবং পরে ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধমান, হুগলী ও চবিবশ প্রগণায় কার্য্য করেন। বাঙ্গালা প্রদেশে তৎকালে এই চারিটা জিলাই কি ঐশ্বর্য্যে, কি বিভাগোরবে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই সকল জিলায় কার্যা করিয়া বমাপ্রসাদ যথেষ্ট পভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। জর্জ টয়েন্বির "A Sketch of the Administration of the Hooghly District from I795 to 1845 নামক গ্রন্থপাঠে প্রতীত হয় যে রমাপ্রসাদ কিছকাল হুগলী জিলায় কালেক্টরের কার্য্য করিয়া-ছিলেন। ইতঃপূর্বের আর কোনও বান্ধানী এইরূপ দায়িত্ব

\_3.

পূর্ণ কার্য্য করিবার অধিকার পান নাই। মিষ্টার টয়েনবি লিখিয়াছেন,—"The first Deputy Collector was Babu Rumapersad Roy, and I find that in 1842 he was in charge of the district during the Collector's illness—the first instance, probably, of a native Deputy Collector being in such charge." বৰ্দ্ধমানে অবস্থানকালে মহারাজাধি-রাজ মহতাবচন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্ধ্য জন্ম। এখনও বর্দ্ধমান রাজবাটীতে স্মত্ররক্ষিত রমাপ্রসাদের স্থানর তৈলচিত্র তাঁহাদিগের গভীর বন্ধপ্রেমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেকালের ডেপ্রটী কলেক্টরদিগের পদ যথেষ্ঠ সম্মানের ছিল। এই পদের গৌরবরক্ষার জন্ম দেশীয় ডেপুটী কলেক্টরগণকে সিবিলিযান কলেক্টরদিগের ন্থায় জাঁকজমকে থাকিতে হইত। স্থতরাং বাঁহারা প্রভৃত পৈত্রিক ধনের অধিকারী না হইতেন এবং অসাধুবৃত্তি অবলম্বন না করিতেন, তাঁহারা এই পদ প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট সম্মান লাভ করিতেন বটে কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন না। 'প্রিন্স' দারকানাথের সহবাদে রমাপ্রসাদের রুচি অতি উচ্চ আদর্শে সংগঠিত হইয়াছিল। একজন অশীতিপর বুদ্ধেক মুখে শুনিরাছি যে তাঁহার 'আমীরি চাল' ছিল। যতই
অধিক মূল্য হউক না কেন তিনি সর্বল্রেষ্ঠ দ্রব্যাদিই
ক্রেয় করিতেন ও ব্যবহার করিতেন। রমাপ্রসাদের আয়
অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল, স্নতরাং তিনি শীদ্রই ঋণগ্রস্ত
হইয়া পডিলেন।

ব্যবহাব্রাজীব। এই সময়ে প্রথ্যাতনামা প্রসন্নকুমার ঠাকুর সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিয়া প্রতি-পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং প্রভৃত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। রমাপ্রসাদ চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নকুমারের ত্যায় স্বাধীনভাবে ওকালতী করিতে ক্বতসংকল্প হইলেন। ১৮৪৫ খুপ্তাব্দে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন। 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রের একজন লেথক লিথিয়াছেন যে রমা-প্রসাদের ওকালতীতে প্রবেশ করিবার সময় একটু গোল-যোগ হইয়াছিল। এই সময়ে একটা নৃতন নিয়ম প্রচলিত হয়, সেই নিয়মান্তুসারে প্রধান বিচারপতি জন্ রাসেল কল্ভিন্ তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র আনিতে বলেন। রমাপ্রদাদ তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষকে এই বিষয়ে বলিলে, রামগোপাল অবিলয়ে ভারত-



প্রদন্ধকুমার ঠাকুর

বন্ধু ড্রিক্ষওয়াটার বেথুনের নিকট গিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ড্রিঙ্গওয়াটার বেথুন তথন এ দেশের ব্যবস্থাসচিব ছিলেন এবং তাঁহার অসামান্ত প্রতিপত্তি ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণর স্থার জন্ লিট্-লারকে এই মর্ম্মে পত্র লিথেন 'যদি নেলসনের পুত্র নৌ-বিভাগে কর্মপ্রার্থী হইতেন তাহা হইলে কি ব্রিটিশ গ্রবর্ণমেন্ট তাঁহাকে বিফলমনোরথ করিতে পারিতেন? যদি রামমোহন রায়ের পুত্রকে বিচারালয়ে নিজের চেষ্টাতেও অর্থোপার্জন করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এতদেশীয গবর্ণমেন্টের কলঙ্কের বিষয়।" বেথুনের স্থপা-রিসের ফলে রমাপ্রসাদের নাম উকীলপ্রেণীভুক্ত হয়। প্রথম বৎসর রমাপ্রসাদের তাদৃশ আয় হইল না, কিন্তু চাকুবীতে তিনি যে বেতন পাইতেন, দ্বিতীয় বৎসর ওকালতাতে তাহার বিগুণ আ্বায় হইল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকট তিনি অনেক সাহায্য লাভ করেন। অক্সান্ত পিতৃবন্ধুগণের সাহায্যে রমাপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে আরও উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রসন্নকুমার অবদব গ্রহণ করিলে বমাপ্রদাদ প্রধান বিচার-পতি মিষ্টার জন রাদেল কল্ভিনের স্থপারিষে লর্ড ডালহোদী কর্তৃক তাঁহার স্থানে সরকারী :উকীল নিযুক্ত



नर्ড छ्यानस्त्रीमी

হুইলেন। এই সময় হুইতে তাঁহার আর প্রতিষ্ঠার দীমা রহিল না। তিনি প্রসন্মকুমার ঠাকুরের সমস্ত প্রসার ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইলেন। যেরূপ দক্ষতার ও নিপুণতার সহিত তিনি কার্য্য করিতেন তাহাতে ইংরাজ বিচারকগণ বিশ্বিত ও চমৎকৃত হইতেন। শিক্ষিত বছবাসীর অকুত্রিম বন্ধু মাননীয় জে, আর, কলভিন তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। আট বৎসর কাল কলেক্টরের কার্য্য করিয়া জমি ও থাজনা সংক্রাস্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক নিয়মাদিতে তাঁহার অসামান্ত জ্ঞান হইয়াছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকাংশ মোকলমাই জমি ও থাজনা সংক্রান্ত। স্থতরাং রমাপ্রসাদ অতি স্থন্দরভাবে এই সকল মোকদমা বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার য়ুরোপীয় ও দেশীয় প্রতি-দ্বন্দীরা কিছুতেই তাঁধার সমকক্ষ হইতে পারিতেন না। রমা-প্রসাদের অসাধারণ তর্কশক্তি ছিল এবং ত্বরহ বিষয়গুলিকেও সরল ও সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি বাগ্মী ছিলেন না, কিন্তু শান্ত ও ধীরভাবে আপনার বক্তব্য বলিয়া ঘাইতেন, কখনও একটাও অনাবশ্যকীয় কথা বলিতেন না। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কেইই তাঁহার ক্যায় বিচার-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন না। তিনি কিছুতেই উষ্ণ হইতেন না।

সদর দেওয়ানী আদালতের সর্ব্বপ্রধান উকালরূপে দেশীয় ও য়ুরোপীয় নানা শ্রেণীর নানা প্রকারের ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার আমায়িক ও বিনয়নম ব্যবহারে সম্ভষ্ট হইতেন। এইরূপে তিনি সকল সমাজের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং সকল সমাজে মথেই প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যুরোপীয় ও দেশীয় সমাজের মধ্যে বন্ধন- স্বরূপ ছিলেন। রাজনীতি-বিশারদ রুফ্জনাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন য়ে, ঘারকানাথ ঠাকুরের পরে আর কোনও বাঙ্গালী রুমাপ্রসাদের স্থায় যুরোপীয় সমাজে এতদ্র প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ত্রণাহিতা। রমাপ্রদাদ অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। ভবিষ্যতে যিনি হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে বাঙ্গালীর মুথ উজ্জ্ব করিয়াছিলেন, সেই মনীবী দারকানাথ মিত্রের জীবন-প্রভাতে রমাপ্রদাদই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করিয়াছিলেন। দারকানাথের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া গুণগ্রাহী রমাপ্রদাদ তাঁহাকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন সে সাহায্য না পাইলে দারকানাথ অত শীঘ্র

প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়।
ন্থারকানাথের একজন চরিতকার রমাপ্রসাদের সহিত
ভাঁহার সম্বন্ধ এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন:—

"রমাপ্রদাদ বাবু দে সময়ে গবর্ণমেন্টের সিনিয়র উকীল এবং উকীলবারের প্রধান ছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার ক্ষমতা অতুলনীয় ছিল, স্তরাং নূতন উকীলদিগের অনেকে তাঁহার স্থনজরে পড়িবার চেটা করিত। রমাপ্রদাদের তীক্ষ দৃষ্টি সকলের উপর থাকিত, যোগ্য লোক পাইলে ভিনি সন্তুটমনে তাহাকে সাহায্য করিতেন। ছারকানাথ বারে প্রবেশের অল্পিনমধ্যে রমাপ্রদাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন, রমাপ্রদাদ বাবু ইংহাকে বিশিষ্ট বুদ্ধিমান ও কাজের লোক দেখিয়া অনেক সম্য নিজের সহকারী বা জুনিয়র করিয়া লইতেন।"

রমাপ্রসাদেরই চেষ্টায় 'ব্যবস্থা দর্পণ' প্রণেতা দরিত্র-সস্তান শ্রামাচরণ সরকার স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান অন্থ-বাদকের পদলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাবু (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) অন্তক্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ওকালতীর প্রথম অবস্থায় রমাপ্রসাদের নিকট হইতে যথেষ্ঠ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

রমাপ্রদাদের গুণগ্রাহিতার আর একটি দৃষ্টান্ত এন্থলে প্রদান করা অপ্রাদঙ্গিক হইবে না। মৌলবী (পরে নবাব



দারকানাথ মিত্র

বাহাতর ) আবত্বল লভিফ খাঁ জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিট্রেট রূপে সেই ডিভিসনের যথেষ্ঠ উন্নতি সংসাধিত করেন।
তিনি জাহানাবাদ হইতে কলিকাভায় স্থানাস্তরিত হইবার
সময়ে রমাপ্রসাদের নেতৃত্বে স্থানীয় সম্রান্ত ব্যক্তিগণ আবত্বল
লভিফকে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎকালে
অভিনন্দনপত্র প্রদানের প্রথা এতদ্র বিস্তৃতিলাভ করে
নাই। কিন্তু দেশের এইরূপ উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ না করা গুণগ্রাহী রমাপ্রসাদের নিকট দোষাবহ
মনে হইয়াছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ভারিথ
সম্বলিত একথানি পত্রে রমাপ্রসাদ আবত্বল লভিফের উচ্চপ্রশংসা করিয়া করিয়া তৎসহিত অভিনন্দন পত্রটি প্রেরণ
করেন। বিনয়ের অবভার আবত্বল লভিফ যে প্রত্যুত্তর
দেন ভাহার শেষভাগে রমাপ্রসাদকে লিখিয়াছেন,—

"In conclusion allow me to state that if anything could add to the value of the address I am now acknowledging it is the act of the subscribers in making you the medium of its presentation."

শিক্ষাবিস্তাবে আগ্রহ। দেশে শিক্ষাবিস্তারে রমাপ্রসাদের অসীম আগ্রহ ছিল। ১৮৪৫-৪৬ খুটান্দের



নবাব আবহুল লতিফ থাঁ বাহাহুর

শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্ট দৃষ্টে প্রতীত হয় যে বাঁশবেড়িয়ায় রমাপ্রসাদ একটি ইংরাজী বিভালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি ও মহর্ষি দেবেক্সনাথ ঠাকুর সেই বিভালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। উহাতে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থের শিক্ষা প্রদত্ত হইত।\*

শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ এই পাঠশালার শিক্ষক এবং স্থপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ এই বিগ্যালয়ের পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দুরীতি অনুসারে বেতন না লইয়া বিগ্যাদান করা হইত।

আলেকজাণ্ডার ডফ্ প্রভৃতি খ্যাতনামা খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকগণ কর্তৃক পরিচালিত বিভালয়ের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে হিন্দু বালকদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত ১৮৫৪ খুষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেক্ত নাথ "হিন্দ্হিতার্থী বিভালয়" প্রতি-

<sup>\*</sup> There is an English school at Bansbaria an ancient seat of Hindu learning, supported by Babu Debendra Nath Tagore and Rama Prasad Ray, the sons of distinguished fathers. It is established for the diffusion of Vedantic principles,"

ষ্ঠিত করেন। ‡ রমাপ্রদাদ দেবেন্দ্রনাথকে এই বিভালয় স্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং এই বিতালয়ের অক্সতম অধ্যক্ষ ছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিতা-লয়ের প্রধান শিক্ষক ও রাজনারায়ণ বস্থ উহার পরিদর্শক ছিলেন।

শিক্ষা শব্দিদে। কলিকাতায় বিশ্ববিভালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট কর্ত্ত্ব নিযুক্ত একটি শিক্ষা পরিষদ এদেশে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিতেন এবং শিক্ষা-বিষয়ক সকল প্রশ্নের সমাধান করিতেন। রমাপ্রসাদ কিছুকাল এই পরিষদের অক্ততম সদস্য ছিলেন। এতদ্দেশে हे दो की भिक्या अवर्खन अर्थ पूर्व भित्र वह জটীল প্রশ্নের মীমাংদা করিতে হইয়াছিল। দে সকল প্রশ্নের সমাধানে মনীষী রমাপ্রসাদের স্থাচিন্তিত মস্তব্যাদি যে কতদূব সহায়তা করিয়াছিল তাহার ইয়তা নাই। একবার ভারত গ্রন্মেণ্ট বাঙ্গালা গ্রন্-মেণ্টকে লিথিয়াছিলেন যে যুক্তপ্রদেশে প্রচলিত শিক্ষা

<sup>‡</sup> গাঁহারা এই বিভালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানিতে চাহেন ভাহারা ১৮০৮ শকের বৈশাথের ভেরবোধিনী পত্রিকায় 'হিন্দু হিতার্থী বিজ্ঞালয়' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন।

প্রণালীর গুণে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্ম সেইরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবৃত্তিত করার ঔচিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালা গ্রন্মেণ্টকে বিবেচনা করিতে বলেন। বাঙ্গালা গ্রন্মেন্টের অন্তবোধে এই সময়ে রেভারেও জেমস লঙ মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকাদিব ও তাহার রচয়িতৃগণের নামের তালিকা সম্বলিত স্কপ্রসিদ্ধ রিপোর্ট লিখেন এবং রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল হৈবায়, ঈশ্বরচক্র বিভাসাগর প্রভৃতি শিক্ষাপরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদেয় স্থাচিন্তিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে রমাপ্রসাদের এই সকল মন্তব্যাদির ( Minutes ) পরিচ্য প্রদান করা সম্ভব নহে। ১৮৫৭ খুপ্তান্দে কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে রমাপ্রসাদ উহার প্রথম 'ফেলো' বা সদস্য নির্কাচিত হন। বিশ্ববিত্যালয়ের সিণ্ডিকেটে তিনি ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রধান সদস্য ছিলেন। এতদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্মও রমাপ্রসাদ যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

বেথুন স্মভিসভা। শিক্ষা পরিষদের সভা-পতি ড্রিক্ষওয়াটার বেথুনের সহিত রমাপ্রসাদের অত্যন্ত সৌহাদ্যি ছিল। বেথুনের মৃত্যুর পর বঙ্গবাসী তুঁাহার শ্বতিচিক্ত স্থাপনার্থ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে আবার্থ্ট দিবসে
মেডিক্যান কলেজের হলে একটী বৃহৎ সভা আহ্বত করেন।
রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উত্যোগী ছিলেন।
তিনি এই সভায় নিমোক্ত প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত
করেন এবং বেখুনের শ্বতিরক্ষাকল্পে পঞ্চাশ টোকা দান
করেন:—

That this meeting desires to record its deep sense of the loss which the cause of education and the general advancement of the people of this country have sustained by the lamented death of the Hon'ble J. E. D. Bethune. From the day he landed in India to his last hour, his unceasing endeavours and best energies were devoted to the improvement of the Native mind and the elevation of the Native character. For the attainment of these noble ends, he made himself accessible to the humblest individual sacrificing his time, health and money with rare disinterestedness. Not satisfied with his exertions to advance the best interests of man in British India, he made it the project of his hourly thoughts and darling hopes to elevate woman in the social scale by that which only can be effectual to that end, education, with an earnestness, a self-devotion and a munificence which will ever live in the recollection of a grateful people.

বেহাুন সভা। ১৮৫১ খুষ্টামে শিক্ষাপরিষদের ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্পাদক ভাক্তার এফ্জের মৌয়েট কতিপয় য়য়য়েপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতায় ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসিচিব ও শিক্ষাপরিষদের সভাপতি পরলোকগত ড্রিক্ষওয়াটার বেথুনের অরণার্থে 'বেথুন সোসাইটা' নামক একটা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাকরেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অয়য়াগ জন্মাই-বার এবং য়য়রাপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানায়্মশীলন বিষয়ক সংযোগস্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন হিতাকাজ্ঞী ও উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। এই সভা এক্ষণে জীবিত নাই, কিন্ধু এককালে ইহার অসামাস্ত প্রতিপত্তি ছিল এবং এদুশের



ডাক্তার এফ্, জে, মৌয়েট

অনেক কল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার বোয়ার, ডাক্তার চিভার্স, কর্ণেল গুড়উইন,কর্ণেল ম্যালিসন, রেভারেও ডল, রেভারেও স্মিণ, হেনরী উড্রো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মুরোপীযগণ এবং রেভারেও ক্লফমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায়, রেভারেও লালবিহারী দে, কিশোরীটাদ মিত্র. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র বস্তু, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, ঈশরচক্র বিভাসাগর, হুর্যাকুমার গুডিব্ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রলাল সরকাব, নবীনকৃষ্ণ বস্তু, কালীকুমার দাস প্রভৃতি বাঙ্গালী মনীষিগণের বাগ্যিতায় যথন সভাগৃহ মুথরিত হইয়া উঠিত তথন উহার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে ! গবর্ণর জেনারেল, লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এই সকল পণ্ডিতগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্ম সভাগৃহে আগমন করিতেন। মধ্যে এই সভা একবার অতি হীনাবস্থায় পতিত হয়। এমন কি, উহা বিলুপ্ত হইবারও সন্তাবনা হয়। এই সময়ে (১৮৫৯ খুপ্টাব্দে) সভার ক্ষেক্জন হিতৈষী পুরাতন সভ্য সভাকে অকালমূত্যু হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ডাক্তার আলেক্জাণ্ডাব ডফ্কে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত করেন। ডাক্তার ডক্ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহের সহিত এই সভার সভাপতিত্ব স্বাকার করেন। তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই উহাকে নৃতন জীবনে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কার্য্যের স্থবিধার জন্ম তিনি এই সভাকে ছয়টী শাখায বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক শাখার কার্য্য স্থদস্পাদিত করিবার মানসে উপযুক্ত ও বিচক্ষণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া দেন। এই শাথাগুলি ও তাহার সভাপতি ও সম্পাদকদিগের নাম এন্থলে উল্লেখ-যোগ্য:-

 সভাপতি—মিষ্টার হেনরী উড্রো
 সম্পাদক—বাবু রাজেন্দ্র নাথ মিত্র শিক্ষা

সভাপতি—মিষ্টার, ই, বি, কাউয়েল
 সম্পাদক—বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সভাপতি—ডাক্তার নরম্যান চিভাস্ চিকিৎসা ও পরে ডাক্তার ক্রহাম স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পাদক-বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্থ

সেকালের লোক

এতদেশীয সভাপতি—বাবু রমাপ্রদাদ রায় স্ত্রীজাতির সম্পাদক—বাবু হরচন্দ্র দত্ত উন্নতি

শেষোক্ত শাথায় এতদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ক প্রশাদির আলোচনা হইত। এই আলোচনায় এতদেশীয় সমাজ সম্বন্ধ বিশেষ অভিজ্ঞতার ও কল্ম বিচার শক্তির প্রযোজন বলিয়া, (ডাক্তার ডফের কথায়) "a native gentleman of the highest qualification"—রমাপ্রসাদ রায়কে উহার সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

১৮৬০ খুষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ্চ দিবসে বেথুন সভায় মিষ্টার ওয়াইলি নামক একজন যুরোপীয "হ্যানামুর ও স্ত্রীশিক্ষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি ডাক্তার ডফ্ রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, রেভারেণ্ড মিষ্টার সি, এইচ, এ, ডল্, রমাপ্রসাদ রায়, গিরিশচক্র ঘোষ, কালীকুমার দাস, সার বার্ট্ল্ ক্রেয়ার (পরে বোদাইয়ের গবর্ণর ) প্রভৃতি এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। রেভা রেগু ডল্ এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যে,ধনী ও ক্ষমতাশালী হিল্পুণ তাঁহাদের গৃহে খুষ্টান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে আপত্তি করিয়া থাকেন শুনা যায়, সেই কথা সত্য কি না। রমাপ্রসাদ ইহার উত্তরে বলেন যে আজিকালি সচরাচর কেহ সেরূপ আপত্তি করেন না। ত্রিশ বৎসর, এমন কি দশবৎসর পূর্বেক্ত এবিষয়ে আমাদের যে সংস্কার ছিল এক্ষণে তাহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে গবর্ণমেণ্ট যথোচিত সাহায্য করিতেছেন না বলিয়াই স্ত্রীশিক্ষা এদেশে তাদুশ বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিতেছে না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বর দিবসে বেঁথুন সভায় ডাক্তার ডফ্ ঘোষণা করেন যে পরবর্তী এপ্রিল মাসে রমাপ্রসাদ রায় জ্বীশিক্ষা বিষয়ক শাখার কার্য্য বিবরণী পাঠ করিবেন। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ উহা ঐ বৎসর পঠিত হয় নাই। বেথুন সভায় কার্য্যবিবরণী নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় এক্ষণে জানিতে পারা যায় না যে পরে রমাপ্রসাদ কোনও জ্বভিজাষণ পাঠ করিয়াছিলেন কি না।

কল্ভিন স্মৃতিসভা। সদর আদালতের অস্তু-তম বিচারপতি মিষ্টার জন রাসেল কলভিন্ রমাপ্রসাদকে থুব

মেহ করিতেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদে-শের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর হন। সিপাহীযুদ্ধের সময় তিনি যথেষ্ট কার্যাতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দেব ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম ও উদ্বেগে জরাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং আগ্রা তর্গে সমাহিত হন। রমাপ্রসাদ তাঁহার এই প্রম উপকারকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে মেটকাফ হলে একটি সভা আছুত করেন এবং একটি মনোরম বক্তকা করেন। স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শুর জেমদ্ কল্ভিন্, এডভোকেট জেনারেল মিষ্টার উইলিয়ম রিচি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণও এই সভায় বক্ততাদি করিয়াছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় চ্রতিক্ষ। রমাপ্রসাদ নীরবক্ষী ছিলেন, হুজুগপ্রিয় ছিলেন না। দেশহিতকর সভাসমিতির কার্য্যে তাঁহার আন্তরিক সহামু-ভৃতি ছিল কিন্তু তিনি নিক্ষন রাষ্ট্রীয় আনেদালনাদিতে যোগদান করিতে ভালবাদিতেন না বা বক্তারূপে প্রসিদ্ধি-লাভের প্রয়াদ পাইতেন না। প্রকাশ্য সভাসমিতিতে তিনি যে তুই একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার গভীর চিন্তাশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবের উচ্ছােদে শ্রোত্বর্গের হৃদয়কে অভিভূত না করিয়া তিনি স্থাচিন্তিত মন্তব্যের দারা তাহাদিগের মনকে মুগ্ধ করিতেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় তুভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীদিগের সাহায্য কল্পে ১৮৬১ খুপ্তাব্দে ২১শে জাতুয়ারী দিবসে চেম্বার অব কমার্স সভার গৃহে কলিকাতাবাদী একটি সাধারণ সভা আহুত করেন। এই সভায় রমাপ্রসাদই সর্ব্বপ্রথমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় ত্রভিক্ষের প্রকৃত কারণ ও তরি-বারণের প্রকৃত উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে প্রাদত্ত इहेन :---

"আমি স্বয়ং অনুধাবন করিয়া যাহা দেখিয়াছি এবং অস্থান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বিলক্ষণ প্রভেদ আছে ু! বাঙ্গালার দর্বত প্রাচ্ধ্য, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সর্বাত্র দারিদ্যা ও অভাব পরিলক্ষিত হয়। मठा वर्षे, शास शास अञ्च अगर्धामानी ज्ञाधिकात्री भित्रपृष्टे হয় কিন্তু তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া পঞ্চাশ বা একশত মাইল দূরে কোশের পর ক্রোশ কেবল মাত্র অভাব ও দারিদো প্লাবিত। এই সভায একজন একটি কাল্পনিক বিপদের বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে দেকপ ক্ষেত্রে ভূম্যাধিক।রীদিগের সাহায্যে কোন ফল ফলিবে না। ঈশ্বর না কফন, কিন্তু যদি এইরাপ বিপদ আদে তাহা হইলে আমি অকুঠিত চিত্তে বলিতে পারি যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বর্ত্তমান সময়ের বা ১৮৪৭ খুষ্টান্দের ছুভিক্ষের স্থায় উহা তত ভীষণ আকার ধারণ করিবে না। উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় ভূমিকর সংক্রান্ত ব্যবস্থার ফলে সেথানে জমীদারশ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছে—জমীদারগণ কেবল মাত্র পত্তনীদারে পরিণত হইথাছেন, এবং থদিও আমি বলিতেছি না যে প্রধানতঃ সেই দেশের ভূমিদংক্রান্ত ব্যবস্থার দোষেই এই ছুভিক্ষ চইয়াছে, তথাপি আমার স্থির বিশ্বাস যে তত্ত্বত্য অধিবাসিগণের স্থ্ ছুংথের স্থিত এই রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থা অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত আছে এবং গ্বর্ণমেন্টের এই সকল ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা অবগ্রকর্ত্ত্বা।"

কিলিগ্যাকা বিত্যক্র্যাক্তার। এই সময়ে রমাপ্রদাদ বৎসরে লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। লর্ড ক্যানিং ও শুর জন পিটার প্রাণ্ট রমাপ্রদাদকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কোনও নৃতন বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে জটিল প্রশাদি উত্থাপিত হইলে তাঁহারা রমাপ্রদাদের অভিমত জানিতেন এবং অধিকাংশ স্থলে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। Civil Procedure Bill, Rent Bill, Sale Law, Penal Code, Criminal Procedure, Limitation Laws, Income Tax Act প্রস্তৃতি অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়, তিনি



CONTRACTOR OF INTERPORT IN PROCES LANGE BUND ARKET lander sign lase sta 264 stop sous My sell see the sell and the भार- 18 याम रह सा मा मा १ कारन Centure durys is extra specie र भर्म क्यार निम् स्मिन क्या वर्ड में of states of the sal contract co में स्थान के का गर्म में मिल में के के के भार में कर्मकत्ता कारा क्रिकार NAS 24 @ OLD CH THEN DENT Non 20 12 014 700 400 - 2.2-2.4 मयक्षाक देशन कार्ग मकर खंदा चंद्राकावाक (१-केम्प्से बेस्प स्वीक (15

Act প্রভৃতি অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টের অন্ধরোধে তাঁহার অভিমত ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভা তাঁহার মন্তব্যের দ্বারা অনেক উপক্বত হইয়াছিল। রমাপ্রসাদ দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের যে বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। ১৮৬১ খুষ্টান্দের মধ্যভাগে তিনি মিষ্টার বোফোর্টের স্থানে লিগ্যাল রিমেখ্যান্সারের পদে নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্বে কোনপ্রবাদ্ধালী এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। এই পদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াও তিনি ওকালতী করিতেন।

শ্রুইলেভের শাসন প্রণালী । ১৮৬১
খৃষ্টান্দের শেষভাগে অত্যধিক পরিপ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন
হয়। এই সময়ে তিনি বিপ্রামের জন্ম মধ্যে মধ্যে
আলমবাজার বা রাণীগঞ্জের উন্থানবাটিকায় সময় অতিবাহিত
করিতেন। কিন্তু রমাপ্রসাদের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অলস
ভাবে সময় অতিবাহিত করা অসম্ভব। তিনি এই সময়ে
আইনগ্রন্থাদির টীকা প্রণয়ন করিতেন। এই সময়ে
How we are governed নামক একথানি ইংরাজী
পুত্তক অবলম্বন করিয়া তিনি "ইংলণ্ডের শাসন প্র্যাণী?"

নামক একথানি গ্রন্থও প্রকাশিত করিতে স্বগীয় রাজ-কুমার সর্বাধিকারীকে সাহায্য করেন। পুস্তকথানি সেকালে বিশ্ববিত্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে রমাপ্রদাদ কতদুর সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা পুস্তকথানির ভূমিকাদৃষ্টে প্রতীত হয়। এই গ্রন্থখানি এক্ষণে তম্প্রাপ্য হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা। ১৮৬২ খুগ্ৰামে সেক্রেটারী অব প্টেটের আদেশান্মসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্তার জন পিটার গ্রাণ্ট লর্ড ক্যানিংএর অনুমতি লইয়া রমাপ্রসাদকে এই সভার অন্ত্রতম সদস্য নির্বাচিত করেন। এই সভায় আরও তিনজন দেশীয় সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও অতি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাত্বর ও মৌলবী (পরে নবাব) আবতল লতিফ খাঁ বাহাতুরের যোগ্যতার কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন দেশীয় সদস্তই রমাপ্রদাদের স্থায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় রমাপ্রসাদের কার্য্য সম্বন্ধে রুফদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন:-

"In the Legislative Council of Bengal to

which he was nominated on its formation as a Government member, we may say that he was the only man who shewed mettle at all. He approached the questions before it with an intelligence, an appreciation of public wants and feelings, a sagacity, boldness and an authority that certain knowledge and strong intellect always give, which not only defied opposition in the Council, but challenged admiration out of it."

ক্যানিং স্থাতিরক্ষা সভা। করণার অবতার লর্ড ক্যানিংএর ভারতপরিত্যাগকালে তাঁহার শ্বতিহিত্ন স্থাপনের ব্যবস্থার জন্ম দেশবাসিগণ ১৮৬২ খুষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারী দিবসে টাউনহলে একটি বিরাট সভা আহ্ত করেন। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উত্যোগী ছিলেন এবং একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া একটি মনোরম বক্তৃতা করেন। এই প্রস্তাবে ক্যানিংএর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তির জন্ম তাঁহাকে ইংলণ্ডের কোনও উপযুক্ত শিল্লীর নিকট বসিতে অমুরোধ করা



কৃষ্ণদাদ পাল

হয়। কৌতৃহলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত রমাপ্রসাদের ইংরাজী বক্তৃতাটির মর্মাত্মবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"আমি তৃতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিতে অমুকদ্ধ হইয়াছি এবং অতীব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব আপনাদের বিবেচনার জন্ম উপস্থাপিত করিতেছি। রাজকর্মচারী বলিয়া এইরূপ সাধারণ সভায় সাধারণ অবস্থায় আমি যোগদান করিতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি সেরপ কোনও সংকাচ অনুভব করিতেছি না। আমার মনে হয় যে কোন বাক্তি রাজকর্ম গ্রহণ করিলেই যে তাহাকে জাতীয়ত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে, সকল সং ও মহৎ ভাবের অমু-ভৃতি বিদর্জন দিতে হইবে, স্থায়পরতা ও মনুরুত্বের এতি এদ্ধা প্রদর্শনে বিরত হইতে হইবে এবং বাঁহারা স্থায়তঃ আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুশাঞ্জলি প্রদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এইরূপ যুক্তি নিতান্ত আন্তিমুলক ৷ ভন্ত মহোদয়গণ, আমরা আজ একটি বিশেষ এবং অসাধারণ কার্যো-পলক্ষে সমবেত হইয়াছি। শাসনকার্য্যের অবসানে গৃহপ্রত্যাগমনোলুথ গবর্ণর জেনারেলকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদানের জন্ম এই বিশাল রাজধানীর অধিবাসিগণ যে এই প্রথম সমবেত হইলেন তাহা নহে। বছবার আমরা এই উদ্দেশ্তে পূর্বে দিম্মলিত হইয়াছি! কিন্ত মহাশয়গণের স্মরণ থাকিতে পারে যে দেই দকল দভা যুরোপীয়গণ কর্ত্তক প্রস্তাবিত, যুরোপীয়গণ কর্ত্তক আহত এবং যুরোপীয়গণ কন্তৃক পরিচালিত হইমাছিল। আজিকার এই বিরাট সভা ভারতবাসীর



वर्ष काानिः

দারা আহত। ইহা কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের সভা নহে,
শাসক সম্প্রদায়ের ইঙ্গিতে এই সভা আহত হয় নাই। পরস্ত সমগ্র
ভারতবর্ষের প্রতিনিধিম্বরূপ অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদাযের প্রতিনিধিগণ স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আজিকার এই ফুন্সর সন্ধ্যায়
ভারতবর্ষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রকে ভক্তিপূপাঞ্জলি প্রদান
করিবার জন্ম সমবেত হইয়াছেন।

"ভদ্র মহোদয়গণ, যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলেও এই কুজ বক্তৃতায় ভারতবর্ষের জন্ম লর্ড ক্যানিং যে প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। দে সকল কার্য্যের পুনরালোচনা করিলে হয়ত আপনারা এমন কিছু দেখিতে পাইবেন না যাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায় বা হৃদ্য বিমুগ্ধ হয়। বিরাট অথবা গৌরবময় যুদ্ধ সংঘটিত ও বিজিত হইযাছে, বিশাল রাজ্যবিস্তৃতি ঘটিয়াছে, তাঁহার শাসনকালে আপনারা হয়ত একপ ঘটনার কথা শুনিতে পাইবেন না, কিন্তু মহাশয়গণ, লর্ড ক্যানিং এমন কতকগুলি স্থায়ী উন্নতি সাধিত করিয়াছেন, আপনাদের কল্যাণের জন্ম, আপনাদের প্রিয়তম অধিকারগুলি রক্ষার জন্ম, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্ম, এমন অত্যাবগুকীয় কার্য্যসমূহ অমুচিত করিয়াছেন, যে দে দকলের আলোচনা করিলে আপনারা এবং আপনাদের উত্তরপুক্ষগণ ভারতবর্গের সর্কশ্রেষ্ঠ উপকারক বলিয়া লর্ড ক্যানিংএর নাম চিরদিন পূজা করিবার যথেষ্ট কারণ বিভাষান দেখিবেন। কোনও জাতির ইতিহাদে যাহার তুলনা নাই—ভারত বর্ষের সেই মহাদঙ্কটকালে তিনি কিবাপে আমাদিগকে এবং ভারত বর্নকে রক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্ববর্তী বক্তাদের পর আমাকে কি

তাহা পুনরায় বিবৃত করিতে হইবে? যথন যুরোপীয়দিগের ক্রোধাগ্নি প্রজ্ঞলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যথন আমাদের কোট কোট দেশবাদীর মধ্যে কয়েকজন মাত্র ভ্রান্ত ব্যক্তির নুশংস কার্য্য ভাষাদিগকে প্রতি-হিংসাগ্রহণে ও বৈরনির্যাতনে উত্তেজিত করিষা তুলিয়াছিল, তথন এই মহাপুক্ষের অদম্য সাহদ, অবিচলিত ভারপরতা, সংযম ও মনুগ্রত্ব, অগণ্য নির্দোষীকে অকাল ও কলস্কিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল, মহার।জ্ঞীর রাজভক্ত লক্ষ লক্ষ প্রজা তাহাদের জীবন ও হৃতদম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহারই কুপায় আজি আমরা এই বৃহৎ সভায় স্বাধীন নাগরিকরূপে বিছা ও ঐখর্য্যের গৌরব লইয়া সমবেত হইতে সমর্থ হইয়াছি। মহাশয়গণ, ইহা ভাহার শাসনকালের অন্ধকারময ছুদ্দিনের কথা--- যাহাকে হিন্দুমতে তাঁহার শাসনের লোহযুগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি তাঁহার শাসনকালের স্থবর্ণযুগের কথা—ত্বদিনের কথা—স্মরণ করেন তাহা হইলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে দেশের মধ্যে শাস্তিও ঐক্যস্থাপন এবং ভারতবর্ষের আর্থিক, নাম।জিক ও মাননিক উন্নতি সাধনের দারা তাঁহার শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসর বিশেষিত হইয়াছে। অস্ত্রের ঝন খন শব্দ নীরব এবং কামানের মুগ বন্ধ হইবামাত্র লর্ড ক্যানিং সকলকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে না দেখিয়া (হয়ত অবিখাদের দৃষ্টিতে দেখা দে অবস্থায় দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না) অসাধারণ মহন্তমহকারে ধীর ও শান্তভাবে, রাজভক্ত ও রাজদ্রোহীদিগকে স্থাবপরতা অথবা করুণার সহিত বিচার পূর্বক যথাযোগ্যভাবে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

"মহাশয়গণ, অযোধ্যার বাজেয়াপ্ত ভূসম্পত্তি প্রত্যর্পণের কথা

সেই প্রদেশের নূতন বন্দোবন্তের কথা, শিশুহত্যা নিবারণের কথা স্মরণ করুন, অথবা স্বধর্মানুসারে এতদ্দেশীয় রাজা মহারাজাদিগের দত্তক পুত্রগ্রহণের প্রতিবন্ধকাদি বিদ্বিত করিবার কথা শ্বরণ করুন, অথব বিচারবিভাগের সংস্কারের কথা, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে জীবনা ও সম্পত্তি নিৰুপদ্ৰবে ভোগ করিতে দিবার জন্ম দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যাবিধি প্রণয়নের কথা, শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহদানের কথা, অর্থশান্ত্রসম্মত নিয়মাকুদারে যুরোপীয় মূলধনের আমদানী করিয়া দেশের ঐথর্য্য বৃদ্ধির কথা শ্মরণ ককন, এই স্থবিশাল সামাজ্যের আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষার চেষ্টার কথা, ভূমিস্বত্ব ও পতিত জমি বিক্রয় সংক্রাস্ত বাবস্থাদির কথা শারণ করুন, আপনারা দেখিতে পাইবেন যে ভারতবর্ষের কল্যাণ্ট লর্ড ক্যানিংএর চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল। তাঁহার শাসন-কার্য্যের সর্বপ্রধান কীর্ত্তিস্ত--যাহাকে ভ্রান্তলোক 'নেটিব' রাজ্যাশাসন প্রণালী বলেন—দেই জাতীয় রাজ্যশাসন পদ্ধতি প্রচলনের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ১৮২৯ খ্রীষ্টাবেদ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক্ষ এই পদ্ধতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন রটে, কিন্তু লর্ড ক্যানিংএর শাসন কালেই উহা প্রচলিত হয়। ভূম্যাধিকারী এবং অস্তান্ত সজাস্ত ব্যক্তিদিগকে দেশ, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে দেশের উন্নতি-বিধানের জন্ত দায়িত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়া তিনি ভারতবর্ষে একপ্রকার স্বায়ন্তশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং মানুষের আকাঞ্জানীয় সর্কোচ্চ রাজকার্য্যে দেশীয়দিগকে যুরোপীয়দিগের সহিত সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুক্ষণণ কি কথনও কল্পনাও করিতে পারিতেন, আমরা ঘাহা প্রতাক্ষ করিতেছি তাঁহাদের কি তাহা শুনিবারও সম্ভাবনা ছিল, যে রাজা দিনকর রাও বা রাজা

প্রতাপচন্দ্র সিংহের স্থায় দেশবাসী ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ও লেফ্টেনান্ট গবর্ণরের সহিত সাম্রাজ্যশাসন সভায় একত্রে উপবেশন করিয়া সেই অতুল প্রতাপান্বিত শাসনকর্ত্তাদিগকে দেশহিতকর বিষয়ে পরামর্শ দিবেন ?

"ভন্তমহোদয়গণ, এই সকল এবং এইৰূপ কার্য্যের দ্বারা লর্ড ক্যানিং
মহারাজ্ঞীর সাম্রাজ্যে শান্তি, হুথ, সন্তোষ ও রাজভক্তি হুপ্রতিষ্টিত
করিয়াছেন। এই মহায়্মার প্রতি শ্রন্ধা প্রদর্শনের জন্ত, তাঁহার সদমুষ্ঠান
সমূহের স্মৃতিরক্ষার জন্ত, তাঁহার বিচক্ষণ এবং উদার নীতি দ্বারা
পরিচালিত সৎকার্য্যের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্ত আমরা অভ এইস্থানে
সমবেত হইয়াছি, এবং ইহা আশা করা যায় যে, আমরা অভ এই সভায়
যাহা করিব এবং সঙ্কর করিব তদ্বারা জগতকে দেখাইতে
পারিব যে স্থাসনকর্তার সৎকার্য্য কুতজ্ঞতার সহিত স্থাকার করিতে
এবং তাঁহাকে সমূচিত শ্রদ্ধাপুস্পাঞ্জলি প্রদান করিতে ভারতবর্গ কথনই
পশ্চাৎপদ নহে!

"মহাশয়গণ, যে মহায়াকে আমরা শোকাকুলিত হৃদয়ে বিদায়
দিতেছি তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত কি স্মৃতিচিহ্ন
স্থাপিত হওয়া উচিত তাহা আমি কল্পনা করিতে অক্ষম। কিন্ত
যে প্রস্তাবটি আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে তাহা
গ্রহণ করিতে বলিবার সময় আমি আগ্রহের সহিত এই অমুরোধ
করিতেছি যে আপনারা যে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবেন তাহা যেন
লর্ড ক্যানিংএর উপযুক্ত হয়, তাঁহার মহৎ এবং প্রশংসনীয় কার্য্যের
উপযুক্ত হয় এবং ভারতবর্ষ ও ভাহার লক্ষ্ক লক্ষ্ক অধিবাসী, যাহাদের

প্রতিনিধিরপে আপনারা এস্থানে সমবেত হইয়াছেন, তাহাদের উপযুক্ত হয়।"

লর্ড ক্যানিংকে বিদায় অভিনন্দ্র পত্র প্রদান করিবার জন্ম এই সভায় যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়া-ছিলেন তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ অক্সতম। রমাপ্রসাদ লর্ড ক্যানিংএর স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া-ছিলেন এবং স্মৃতিরক্ষার জন্ত পাঁচশত টাকা দান করিয়া-ছিলেন।

প্রাণ্ট স্মভিরক্ষা সমিভি। হই মাস পবে সর্বাজনপ্রিয় লেফ্টেনান্ট গবর্ণর স্থার জন পিটর গ্রাণ্টকে বিদায় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে যে সকল দেশনায়ক তৎসমীপে গমন করিয়াছিলেন তল্মধ্যেও রমা-প্রসাদকে দেখিতে পাওয়া যায়। রমাপ্রসাদ তাঁহার স্মৃতি-বক্ষা সমিতির অন্যতম সদস্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি। পুর্মে এদেশে সদর আদালত ও স্থপ্রিসকোর্ট নামক ছইটি সর্ব্ব-প্রধান বিচারলায় ছিল। সদর আদালত বা কোম্পানির আদালতে মফ:স্বল কোর্টের মোকদ্দমার আপীল শুনা হইত। এই আদালতের বিচারপতিদিগের দেশের আচার ব্যবহারাদি

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন বলিয়া এতদ্দেশীয বিচারকগণের মধ্য হইতে ইংগার নির্বাচিত হইতেন। স্থপ্রিমকোর্টের বা মহারাজ্ঞীর আদালতের বিচারপতিগণ বিলাত হইতে আসিতেন। বলা বাহুল্য, এই তুই আদাল-তের বিচারপতিদের মধ্যে প্রায় মনোমালিক্য ঘটিত। তুইটা বিচারালয় একতা করিয়া একটী হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ১৮৫০ খুষ্টাব্দে একবার উঠিয়াছিল কিন্তু কোন কারণ বশতঃ উহা স্থাপিত করা তথন যুক্তিযুক্ত বোধ হয নাই। ১৮৬১ খুষ্ঠাব্দে স্তার চার্লস উড পার্লিয়ামেন্টে হাইকোর্ট স্থাপনের কথা পুনরায় উত্থাপিত করেন এবং বিচারপতি নিয়োগ সম্বন্ধেও নৃতন নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মহাত্মা লর্ড ক্যানিং তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ উদারতার সহিত "expressed a decided opinion that Native Judges well trained, were as well qualified as any other persons to take their places by the side of English Judges in the High Court."

রমাপ্রদাদের অপূর্ব্ব প্রতিভা দেথিয়াই যে লর্ড ক্যানিং উাহার এই অভিমত গঠিত করিয়াছিলেন এইরূপ অন্নমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। লর্ড এল্গিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী মাননীয় টি, জে, হডেল-থার্লো ( Hon'ble T, J. Hovell-Thurlow ) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "The Company and the Crown" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে লিথিয়াছেন:—

"On its ( High Court ) bench two new and startling precedents had been adopted. Natives were to be appointed to this high tribunal, with power to judge our countrymen in criminal as well as civil cases; and for the first time, natives of high rank became entitled to the same emoluments as their English colleagues. \* \* \* The statutes of the Court had been thus liberally framed, bearing in view a man of proved integrity and parts, Ramapersad Roy was a name, at the very sound of which corrupt vakeels or pleaders quitted court. He was without price, and the office had been made for him; but ere the letters patent had

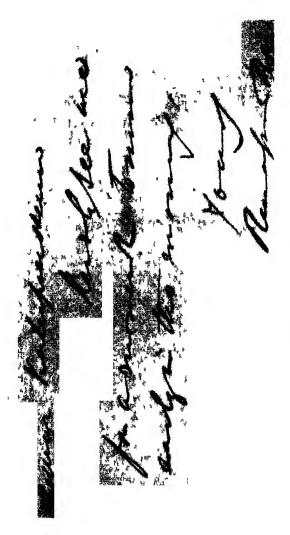

reached Calcutta he had died. Shumbhoonath Pundit Roy Bahadoor indeed was found to reap the honours invented for another; but the new High Court went forth shorn of is greatest ornament."

প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও অবশেষে এই বৎসর পার্লিয়া-মেন্টের নৃতন বিধি দ্বারা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা মঞ্জুর হইল এবং একজন দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করিবারও আনদেশ আসিল। ১৮৬২ খুষ্টান্দে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। রমাপ্রসাদ অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ছিলেন না যিনি এই পবিত্র ধর্মাধিকরণে বিচারকের আসন অলম্ভত করিতে পারিতেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড এল্গিন তাঁহাকে এই পদের জন্ম মনোনীত করিলেন এবং মাননীয় মিষ্টার হারিং-हैन्दक निशा द्रमाश्रमात्त्व निकहे मःवान भाष्ट्राहिलन य ভারতসমাজী তাঁহাকেই এই উচ্চপদে অভিষিক্ত করি-য়াছেন। কিন্তু তথন অত্যধিক পরিশ্রমজনিত রোগে রমাপ্রসাদ মৃত্যুশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন। দেশবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা দেখিয়া রমাপ্রসাদের আনন প্রথল হুইল। তিনি হারিংটনকে ধন্তবাদ দিয়া স্মিতমুথে বলিলেন, "আমি এখন উচ্চতর বিচারালয়ের সমূখে যাই-তেছি। নিয়োগ পত্র লইয়া আমি কি করিব ?" \*

প্রকোক্সমন। বাস্তবিক ব্যবস্থাপক
সভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য, লিগ্যাল রিমেম্বান্সারের পরিপ্রমসাধ্য কার্য্য, সদর আদালতের সর্বপ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবের
কার্য্য, এবং অক্সান্থ জনহিতকর কার্য্যের গুরুভারে রমাপ্রসাদ বহুদিন হইতেই ভগ্নস্বান্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।
তথাপি দিন রাত্রি তিনি কর্মে নিরত থাকিতেন। মাম্বরের
শরীরে কত সহ্ হয় ? ১৮৬২ খুষ্টান্দের মধ্যভাগে তিনি
যক্তরোগে আক্রান্ত হইয়া শ্যাগত হইলেন। ডাক্তার
ওয়েব, ডাক্তার গুডিব, ডাক্তার ম্যাক্রে, ডাক্তার গুন্ত,
স্র্য্যকুমার সর্বাধিকারী প্রভৃতি সহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক-

শুর কবি দীনবক্ষ তদির্চিত 'সুর ধুনী' কাব্যে রমাপ্রসাদের
 শুর পুনী করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

<sup>&</sup>quot;আইন পারগ রমাপ্রদাদ প্রবর
দাধিতে বদেশ হিত ছিলেন তৎপর।
প্রথমে বিচারপতি দেই বিজ্ঞ হয়,
অন্তমিত হ'ল কিন্তু না হতে উদয়,
অভিষেক দিনে গেল শমন ভবনে,
কোণা রাম রাজা হয় কোথা গেল বনে।"

গণের প্রাণপণ চেষ্টাতেও রোগের উপশম হইল না। বাহিক সিমুলিয়ার বাটী হইতে চৌরঙ্গীতে স্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া চিকিৎসা করা হইতে লাগিল। যথন রোগে শ্যাগত তথনও রমাপ্রসাদ দেশের কথা ভূলেন নাই। তিনি আত্মীয় বন্ধুগণকে সংবাদপত্র পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে বলিতেন এবং জনহিতকর অফুষ্ঠানাদির সংবাদ লইতেন। যথন ইংলিশমানের টেলিগ্রাম লর্ড ক্যানিংএর মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিল, তখন রমাপ্রসাদের নয়নে অঞ দেখা দিল। গভীর দীর্ঘনিঃখাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভারতবর্ষ তাহার সর্কশ্রেষ্ঠ বন্ধকে হারাইয়াছে। সেইদিন হইতে তাঁহার মনে এক-প্রকার ধারণা হইল যে তাঁহারও মৃত্যুকাল আসন্ন। তাঁহার: রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাননীয় মিষ্টার হারিংটন, মাননীয় মিষ্টার রেকদ, প্রফেদর লীজ, মিষ্টার কক্রেন্ প্রভৃতি স্থপ্রিম কৌন্সিলের সদস্ত, জজ, গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক হইতে সামান্ত ব্যক্তি পর্যান্ত রমাপ্রসাদের সকল শ্রেণীর বন্ধু ও প্রতিভাপূজকগণ তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য সংবাদ লইতে লাগিলেন। কিন্ত দেশবাসীর ও বিদেশবাসীর প্রদা, সম্মান ও প্রীতির আধার, त्रमाञ्जमारात्र कान भूर्व इहेग्राहिन। ১৮७२ औष्ट्रीरसत्र ১ना

আমাগষ্ট (১৮ই শ্রোবণ ১২৬৯ বঙ্গাব্দে শুক্রবার বেলা দ্বিপ্র-হরের সময় তিনি ইহধান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বঙ্গ-দেশ একটী প্রকৃত সন্তান রত্ন হাবাইলেন।

শ্বভিক্রক্ষার চেষ্টা। রমাপ্রসাদের মৃত্যুতে সমগ্র বন্ধদেশ শোকে কাতর হইয়াছিল। ইংলিশম্যান, হরকরা প্রভৃতি ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্রও উচ্চকণ্ঠে তাঁহার বিবিধ সদ্গুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'সোম-প্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে প্রতীত হয় যে এদেশে রমাপ্রসাদের স্বতিচিত্র স্থাপনেরও চেষ্টা হইয়া-ছিল:—

"চাকাপ্রকাশে বরিণাল হইতে একজন লিখিয়াছেন, তত্ত্রত্য উকীল বাবু বিখেখর দাদের যত্তে তাঁহার বাটাতে রমাপ্রদাদ বাবুর স্মরণার্থ এক চাঁদা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮০০ টাকা উঠিয়াছে, রমাপ্রদাদ বাবুর স্মরণার্থ কি চিহ্ন করা হইবে, সভা এখনও তাহা স্থির করেন নাই। এই টাকা ভারতব্যীয় সভার নিকটে প্রেরিত হউক। হরিণ সমাজ-গৃহ \* নির্মিত হইলে তন্মধ্যে রমাপ্রদাদ বাবুর এক চিত্রিত প্রতিমৃত্তি, আরও অধিক টাকা সংগৃহীত হইলে

<sup>\*</sup> মহাত্মা কালীপ্রদান সিংহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, হিন্দু পোট্রিয়টের অদেশপ্রেমিক সম্পাদক ৺হরিশ্চন্দ্র মুথোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ একটি সমাজগৃহ নির্শ্বিত হউক। Federation Hall

ঙাহার প্রস্তরমধী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি করা কর্ত্তব্য। হরিণ সমাজ-গৃহকে আমাদিনের জাতিসাধারণ মৃতস্মরণার্থ গৃহ করা কর্ত্তব্য।

( সোমপ্রকাশ ১০ ভারে ১২৬৯ )

কিন্তু এ পর্যান্ত কোথাও বমাপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতি-ষ্টিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহার শ্বতি-চিষ্কের অভাব যে আমাদের জাতীয় কলঙ্কের বিষয় সে বিষরে मत्मह नाहे।‡

যে উদ্দেশ্যে নির্দ্মিত হইবার কথা হয় উহাও সেই উদ্দেশ্যে নির্দ্মিত হইবার কথা হয়। কালীপ্রদন্ন বাটী নির্মাণের জন্ম হুই বিঘা পরি-মিত জমি এবং অর্থদাহাযা প্রদান করিতেও দল্মত হইয়াছিলেন। এই সমাজ গৃহে লর্ড ক্যানিংএর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও স্থার জন পিটার প্রান্টের তৈলচিত্র রক্ষিত হইবারও প্রস্তাব হয়। কিন্তু হরিশ-স্মৃতি-সমিতি অন্তর্নপে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত "মহামা কালীপ্রদন্ন সিংহ" নামক পুস্তকে দ্রপ্টব্য।

‡ কলিকাতা মিউনিসিপ)।লিটি স্থকিয়াঞ্জীটের একটি কুদ্র অপরি-সর গলির নাম "রমাপ্রসাদ রায়ের লেন" রাখিয়াছেন বটে, কি & উহাকে রমাপ্রসাদের শুভিচিহ্ন বলা যায় না।

রমাপ্রসাদের উত্তরাধিকারিগণ। রমাপ্রসাদের প্রথমা সহধর্মিণী অতি অল্লবয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রমাপ্রসাদ ৺মৃত্যুঞ্জয় আগম-বাগীশের কন্তা দ্রবময়ীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে সন ১২৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রমাপ্রসংদের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন এবং সন ১২৫৭ সালের কার্ত্তিক মাসে কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীমোহনের জন্ম হয়। ১৩০৩ সালের ১০ই হৈত্র (২২শে মার্চ্চ ১৮৯৭ খুষ্টাব্দে) হরিমোহনের মৃত্যু হয। তিনি কোনও পুত্রসন্তান রাখিয়া যান নাই, তাঁহার কন্সার বংশধরগণ তাঁহার বিষয়েব উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। প্যারীমোহনও সম্প্রতি প্রলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহারও কোন পুত্রসম্ভান হয় নাই। তিনি এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চরিত্র। রুমাপ্রদাদ বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রতি-মূর্ত্তিম্বরূপ ছিলেন। পিতামাতার প্রতি ভক্তিতে রমাপ্রসাদ আদর্শস্থানীয় ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের একটি সর্বাঙ্গস্থন্য জীবনচরিত প্রকাশিত করিবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল। রামমোহনের পরম বন্ধু রেভারেও উইলিয়ম আডামকে তিনি জীবনচরিত লিখিতে অমুরোধ করেন এবং

দশ সহস্র মুদ্রা পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু আডাম সাহেবের ভারতবর্ষে পুনরাগমনের পূর্ব্বেই রমাপ্রসাদ পরলোকে গমন করেন। রমাপ্রসাদ মনীষী ও মনস্বী পুরুষ ছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত দারকানাথ বিভাভূষণ মহা-শয় তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' নামক স্বপ্রসিদ্ধ পত্রে লিথিয়াছেন, "তিনি অতিশয় বৃদ্ধিমান ছিলেন। তিনি কেবল বৃদ্ধিবলেই এতদুর সম্মান, গৌরব ও যথেষ্ট অর্থ (কেহ বলে ২০, কেহ বলে ৩০ লক্ষ টাকা) অর্জন করিয়া-ছিলেন! তাঁহার স্বভাব বিনীত ও নম্র ছিল, এই গুণে কি যুরোপীয়, কি এদেশীয় অনেক প্রধান লোকের সহিত তাঁহার সবিশেষ আত্মীয়তা ও বন্ধুতা জন্মে।" রমা-প্রসাদের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রন্থাব হইতে উপরিলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে বিত্যাভূষণ মহাশয় রুমাপ্রসাদের চরিত্রের দোষগুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিথিয়াছেন:-

"কিন্তু তাঁহার সভাবগত একটি অনুষ্ঠা দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হইত। এই অনুষ্ঠা দোষ নিবন্ধনই তাঁহার প্রকৃত মনস্বিতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি কয়েকটি সদ্গুণের অদন্তাব ছিল। \* \* \* তাঁহার অল্পমাত্রও সংক্রিয়াসাহস ছিল না, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পিতা হিন্দুসমাজে খ্যাতিলাভ বাসনা পরিত্যাগ



পণ্ডিত দারকানাথ বিচ্চাভূষণ

ও অহ্য অহ্য ক্ষতি বীকার করিয়াও ব্দেশের ধর্ম ও আচার ব্যবহারাদিগত দোষ সংশোধন চেষ্টা করিয়া ইহাকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় লইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; তিনি অসার, অপদার্থ ও অসতের নিন্দা ও কট্বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া অকুতোভ্যে যে সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়া যান রমাপ্রদাদ তাহার পুত্র হইযা কেবল এক সৎক্রিয়ানাহস বিরহে দেই পথের পথিক হইতে পারিলেন না। প্রত্যুত তিনি সেই প্রাচীন পক্ষম ভ্রপথের পথিক হইযা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দুণার পাত্র হইয়াছিলেন।"

একথা অবশ্রই স্বীকার্য্য যে, যে অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও অস্তৃত সংক্রিয়া-সাহস দ্বারা রামমোহন রায ও ঈশ্বরচন্দ্র বিল্ঞাসাগর দেশাচারের প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া বিবিধ অদেশহিতকর সমাজ সংস্কারাদি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদের সেইরূপ তেজ বা সংক্রিয়ান্দর ছিল না। দেশের কল্যাণকর সকল অনুষ্ঠানের সহিত গভীর সহাত্ত্তিসত্ত্বেও রমাপ্রসাদের সকল কার্য্যেই তাঁহার সংযম, মিতাচার ও রক্ষণশীলতা পরিলক্ষিত হইত। এই রক্ষণশীল ভাব যে তাঁহার গভীর চিন্তাপ্রস্তুত ইহা অনেকেই বিশ্বত হইতেন। আমাদের বোধ হয় যে বিল্ঞাসাগরের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা, উদারতা ও বিবেকার্থ্বিতা যিনি আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সমাজসংক্ষারপ্রয়াসী সম্পাদক দ্বারকানাথ, রমাপ্রসাদের

চরিত্র অতি কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, এমন কি, তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকৃতরূপে হাদয়ঙ্গম না করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অনেক সময়েই দেখা যায় উষ্ণস্বভাববিশিষ্ট সংস্কারকগণ নির্ভীকভাবে বিবেকের আদেশ অনুপালন করিতে গিয়া, দেশের চিরাফুস্ত আচার ব্যবহারাদি প্রবলভাবে আক্রমণ করিতে গিয়া, এরূপ বাধা প্রাপ্ত হন যে তাঁহাদের অনক্সমাধাবণ প্রতিভা ও শক্তিসত্ত্বেও তাঁহারা ঈষ্পিত সংস্কাব প্রবর্ত্তি করিতে সমর্থ হন না, অথচ শাস্ত ও সংযতভাবে সেই সকল সংস্থারের প্রতি সহামুভৃতি প্রকাশ করিয়া, ধীরে ধীরে স্থানিকা দারা কুসংস্কার সমূহ বিদ্রিত করিয়া দূবদশী নীরবকশ্মীরা বিনা বাধায় ক্রমে ক্রমে সমাজে সেই সকল সংস্কার সাধিত করিতে পারেন। রামমোহন ও বিভাসাগবের তায় সমাজসংস্থারক গণ্ও অনেক সংস্কারের প্রবর্তনে ইচ্ছাতুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক বিচক্ষণ নীরবকর্মীদের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতভাবে সমাজে সেই সকল সমাজদংস্কার-প্রবর্ত্তনের বাসনা যে বলবতী হইয়া উঠিতেছে একথা কে অস্বীকার করিবে? দুরদর্শিতাজনিত সংযমের ভাব অনেক সময়েই দূর হৈটতে সংক্রিয়াসাহসের অভাব বলিয়া অমুমিত হয়।

(১) রমাপ্রদাদ ব্রাক্ষধর্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র, তত্ত্ববোধিনী সভার একজন প্রধান সভা, এবং ব্রাক্ষসমাজের অক্তর্তম ন্যাসবক্ষক ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার স্বর্গগতা বিমাতার আত্মার সদগতির জন্ম হিন্দুমতে তাঁহার প্রাক্ষাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মধ্যমা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে রামমোহন তাঁহাব জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হিন্দু আচারাত্মদারে জননীর মুখাগ্নি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা সহধর্মিণীর \* মৃত্যুর বহুপ্র্বেই রামমোহন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। লোকাপবাদ তুচ্ছ করিয়া, জননী যে ধর্মে বিশ্বাস করিতেন সেই ধর্মের অন্থ্যায়ী আচার পদ্ধতি অন্থ্যারে মাতৃভক্ত রমাপ্রসাদ তাঁহার স্বর্গীয়া

<sup>\*</sup> রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের
নভেদ্বর মাদে Asiatic Journal এ তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত অথচ
বহুতথ্যপূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় তাহা পাঠ করিলে প্রতীত
হয় যে, রামমোহন কিছুকাল হইতে তাঁহার কনিষ্ঠা সহধর্মিণীর
সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিল্ল করিয়াছিলেন। ধর্মমতের বিরোধই কি
এই সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কারণ ?

ď

জননীর আত্মার ভৃষ্টিবিধান করিয়া যে বিশেষ দোষ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু এই বিষয় লইয়া ভথন দেশে মহা আন্দোলন হইয়াছিল। একদিকে সংস্কারপ্রিয় ব্রাহ্মগণ রমাপ্রসাদের এই রক্ষণশীলতা দেখিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, অপরদিকে অতিরক্ষণশীল হিন্দু দলপতিগণ "বিধর্মী" রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদের হিন্দুধর্মামুঘায়ী ক্রিয়ায় যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। "মুড়িঘাটা"র [পাথুরিয়া ঘাটার] "\* \* \* [থেলাত] চক্র ঘোষ" প্রভৃতি অতিরক্ষণশীল হিন্দু দলপতিগণ রমাপ্রসাদের মাতৃপ্রাদ্ধে বিল্ল ঘটাইবার কিরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন, সর্বতি এই বিষয় লইয়া কিরূপ আন্দোলন হইয়াছিল, লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে অবশেষে রমাপ্রসাদ কিরূপে মাতৃশ্রাদ্ধ স্থাসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, তাঁহার অনমুকরণীয় ভাষায় "হুতোম পাঁচার ন্জায়," লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন স্কুতরাং এন্থলে তাহার পুনকল্লেথ নিপ্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে, আমাদের কেবল একটি কথা মনে হয় যে রমাপ্রসাদ উপনিষদের ধর্ম গ্রহণের সহিত হিন্দু সমাজের চিরাম্বস্ত আচারাদি পদদলিত না করিয়া কি আমাদের একটি অমূল্য উপদেশ দিয়া যান নাই ? তিনি কি শিক্ষিত

হিন্দু-সমাজকে দেখান নাই যে দেশাচার লজ্যন না করিয়াও প্রকৃত বান্ধ হওয়া যায় এবং বান্ধ সমাজকে দেখান নাই যে হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহার অন্তিম্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে ? এই ইঙ্গিত ব্রান্ধ-সমাজ বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই বোধ হয় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ আজি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় কলু-ষিত ও গৃহবিচ্ছেদে ভগ্নবল হইয়াছে। পক্ষান্তরে, হিন্দু সমাজ এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া রমাপ্রসাদকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া, যে উদাবতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারই ফলে আজিও আচারনিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রকৃত ব্রাহ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, শাস্ত ও সংযতভাবে যে সংস্কার ধীরে ধীরে সমাজের হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে তাহার ফল বহুকাল স্থায়ী হয়। রমাপ্রসাদ জানিতেন সমাজ ভাঙ্গিলেই সমাজ গঠিত হয় না।

(২) বিধবা বিবাহে রমাপ্রসাদের সম্পূর্ণ সহান্তভৃতি ছিল। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রেও জানিতেন যে গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থা দারা, বা প্রলোভনের দারা, এতদ্দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা সম্ভবপর নহে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহিত, সমাজের অবশ্রস্থাবী পরিবর্ত্তনের সহিত, ভবিশ্বতে ইহা প্রচলিত হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উহাক

প্রচলন অসম্ভব। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত যে খুব সমীচীন দে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেই তাঁহার দুরদর্শিতা-জনিত অনুষ্ণতাকে সংক্রিয়াসাহসেব অভাব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তীরও প্রচার আছে। 'সঞ্জীবনীতে' কোনও লেথক একবার লিখিয়া-ছিলেন:---

"শ্রীশচন্দ্র বিভারত মহাশয়ের সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ হয়। তথন কলিকাতার অনেক বডলোক, এ বিষয়ে সাহায়া করিতে এবং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া একথানি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন। লজ্জার বিষয এই যে কেহই উপস্থিত হন নাই। এই বিবাহের পূর্কো তিনি স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রাথের পুত্র শীবুক্ত রমাপ্রদাদ রাথের দহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন "আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহ স্থলে নাই গেলাম ?" এই কথা শুনিয়া ঘুণা এবং ক্রোধে বিত্যাদাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওযালে শ্বিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওটা ফেলে দাও।" এইরাপ বলিয়া চলিয়া গেলেন।"

এতৎ সম্বন্ধে ৺মহেন্দ্রনাথ বিহানিধি "প্রকৃতি"তে লিথিয়াছিলেন--

"আমার পিতৃদেব গোপীনাথ রায় চ্ড়ামণি মহাশয় বলিয়াছিলেন তিনি (রমাপ্রদাদ), বিভাগাগর মহাশয়কে কহিয়াছিলেন, "আমার পিতা, সমাজ সংস্কারের কস্থর করেন নাই। তাতে তে। কোনই ফল ফলে নাই। অতএব আর চেষ্টা পাওয়া বৃথা।" এই বলিয়া বিধবা বিবাহের সভায যাইতে তিনি অস্বীকৃত হন। বিভাগাগর ও রমাপ্রদাদ বাবুর কথোপকথন সময়ে বাবু প্রসয়কুমার সর্বাধিকারী, পণ্ডিত কালিদাদ তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অস্তান্থ অনেকেই, উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের নিকটেও এই কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম।"

"সংবাদ প্রভাকরে" প্রথম বিধবা বিবাহের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তদ্বন্তে প্রতীত হয় যে বিবাহস্থলে রমাপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। স্নতরাং 'সঞ্জীবনী'র লেখকের গল্পে আস্থাস্থাপন করা যায় না। বিধবা বিবাহে যে রমাপ্রসাদের সহাস্থান্ততি ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

বছবিবাহ প্রথার নিবারণ বিষয়েও রমাপ্রদাদ যথেষ্ঠ
পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিভাসাগর মহাশয় তৎপ্রণীত
'বছবিবাহ' নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিথিয়াছেন,
"লোকান্তর নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়
এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে য়েরপ
যত্রবান হইয়াছিলেন এবং নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে
যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র
সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়।"

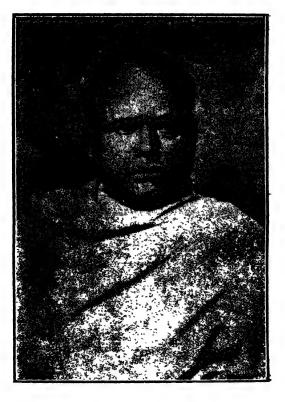

ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর সি-আই-ই

রামমোহন যে পথে গিযাছিলেন রমাপ্রসাদ সে পথের পথিক হন নাই সত্য । কিন্তু তিনি "প্রাচীন পক্ষময় ভগ্ন-পথের" পথিক না হইয়া ন্তন পথে চলিলে কি সেই ভগ্ন-পথের সংস্থার সাধিত হইত ? "ভগ্নপথে"র সংস্থার করিতে গেলে কি সেই পথে থাকিয়াই ধীরে ধীরে তাহার উন্নতি করিতে হইবে না ?

পিতার তেজবিতার অধিকারী না হইলেও যে রমাপ্রসাদ শক্তিমান স্থদেশহিতৈরী ও বৃদ্ধিমান নীরবক্সী
ছিলেন একথা সকলেই জানিতেন। বিভাসাগবের একজন
চরিতকার লিথিয়াছেন, "রমাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদে বিভাসাগর অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। শক্তিসম্পন্ন
পুরুষ, শক্তিপুজকের চিরকালই পুজনীয়। বিভাসাগর
প্রকৃত শক্তি-সেবী। রমাপ্রসাদ রায়ও প্রকৃত শক্তিশালী
পুরুষ ছিলেন। তজ্জুই তিনি রমাপ্রসাদ বাবুর বিয়োগ
জক্ত তৃঃধিত হয়েন।"

রমাপ্রসাদ যে শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন একথা কে অধীকার করিবে? কৈশোরেই তিনি পিতৃহীন হইয়া-ছিলেন। স্থাবসম্বন ও অধ্যবসাযের দারা তিনি ৪৫ বংসর বয়সে পরলোকগমনের সময় সমাজে সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা ও রাজকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ इहेग्राहित्नन। त्रगाञ्चमान निष्कनक-ठित्रिक हित्नन ना, किंद्र তিনি এতগুলি সদগুণের আধার ছিলেন যে তিনি চির্দিন তাঁহার দেশবাসীর স্মরণীয় থাকিবেন। ১৮৬৬ গুষ্টাব্দে প্রকাশিত The Company and the Crown নামক স্থলিথিত গ্রন্থে লর্ড এলগিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিষ্টাব হভেল-থারেণি রমাপ্রদাদের অতি উচ্চ প্রশংসা কবিষাছেন। পূর্বেই বলিষাছি, বাল্যকালে 'প্রিন্স' দারকা নাথ ঠাকুরের সহিত সহবাস নিবন্ধন তিনি লোকচরিত্রজ্ঞ, বিনয়ী, সদালাপী ও মিষ্টভাষী হইযাছিলেন। দারকানাথের স্ত্রক্তিরও তিনি অধিকারী হইযাছিলেন। তাঁহার এই সকল গুণে এবং অদ্ভূত আতিথেয়তায় বিমুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাহার সহিত অক্বত্রিম স্থ্যতাস্থ্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য যুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুদিগের নামোল্লেখ করা তুঃ দাধ্য। মহর্ষি দেবেক্তনাথ ঠাকুর, প্যারীটাদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজেক্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র, রামলোচন ঘোষ, বেভারেও জেম্দ লঙ, রেভারেও সি, এইচ, এ, ডল, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পিতৃবন্ধু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মাতৃল মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্রকে তিনি তাঁহার সম্পত্তির একজিকিউটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রমা- প্রসাদের অনন্তদাধারণ মনীষা ও মনস্বিতা, অবিচলিত উৎসাহ ও অধ্যবসায়, অপূর্ব্ব পরিশ্রমণীলতা ও কার্যাদক্ষতা দেশবাদীর গৌরবময় আদর্শ হওয়া উচিত। অর্দ্ধশতাদী পূর্বেব, দেশবত গিরিশচন্দ্র ঘোষ তৎপ্রবর্ত্তিত ও তৎসম্পাদিত "বেঙ্গলী" পত্রে রমাপ্রদাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদের চরিত্র সমালোচনার উপসংহারে আমরা সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া পুনরায় বলি:—"He was second to none of his contemporaries in point of genius, sound legal acquirements, sterling commonsense, breadth of view and genuine sympathy for the just rights of the ryots of this presidency."



আচাৰ্য্য লালবিহারী দে

## আচার্য্য লালবিহারী দে

উপক্রমপিকা৷ আলেকজাণ্ডার ডফ্ প্রভৃতি প্রথিতনামা পুষ্টধর্ম্মপ্রচাবকগণের প্রাণপণ প্রয়ত্ব ও প্রচেষ্টায় যে সকল বঙ্গসন্তান হিন্দুসমাজের শান্তিময় ক্রোড় হইতে চিরবিচ্যত হইযাছিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই অনক্সদাধারণ প্রতিভাও গভীর স্বদেশানুরাগের জন্ম বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র এবং চিরম্মরণীয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল ব্যক্তি স্বধর্ম পবিত্যাগপূর্বক "ভয়াবহ প্রধর্ম অবলম্বন কবেন, তাঁহাবা ধর্মান্তর পরিগ্রহের সহিত স্বদেশ ও স্বজাতিব সহিত সম্বন্ধও পরিত্যাগ করেন। প্রিয়তম পরিজনগণ, ভভাত্মধ্যায়ী স্থলন্বর্গ ও হিতাকাজ্জী আত্মীযদলের প্রীতি, মেহ ও সহাত্মভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া, সমাজের নিকট হইতে বহুবিধ নিগ্রহ ভোগ করিয়া, তাঁহারা কালাপাহাডের কায় উন্মত্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতির উপর প্রতিহিংদা গ্রহণে দমুৎস্থক হন। বিশেষতঃ আমাদিগের এই হিন্দুর দেশে, যে দেশে ধর্মের জন্তু মেহময় পিতা প্রিযতম পুত্রের সহিত, প্রেমময়ী ভার্য্যা জীবনসর্বাস্থ স্থামীর সহিত, প্রীতিসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে



রেভারেও কৃঞ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ঠিত নহেন—সেই দেশে, ধর্মান্তরপরিগ্রহীতাকে কি প্রকার মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে হয় তাহা সহজেই অমুমেয়। কিন্তু এই সকল তুর্লভ স্নেহ-সমন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, স্বজাতীয় সমাজকর্তৃক নিগৃহীত হইয়াও, স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতিকল্পে যাঁহারা যত্নবান হন তাঁহারা দেশবাসীর প্রীতি ও সহাত্মভূতি হইতে একেবারে বঞ্চিত হন না। এইজন্মই যে সকল বঙ্গসন্তান বিদেশীয় ধর্মগ্রহণ করিলেও স্থদেশের প্রতি কর্ত্তব্য বিশ্বত হইতে পারেন নাই, বিদেশীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াও স্বজাতিকে ভূলিতে পারেন নাই, তাঁহারা প্রথমে হিন্দু সমাজ কর্তৃক নিগৃহীত হইলেও শেষে বঙ্গদেশীয় জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যিনি দেশোন্নতিবিষয়ক সকল প্রকার সদম্ভানে অগ্রণী ছিলেন, বাঁহার সংস্কৃতাদি সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁহার সমসাময়িকগণের শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করিত, যিনি আবর্জনাপূর্ণ বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতীচ্য-বিজার 'কল্পজ্ম' রোপণ করিয়াছিলেন, সেই স্বদেশহিত-চিকীযুঁ ক্বফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিন বঙ্গবাসীর वन्मनीव थाकिरवन। ऋषृत हेश्नए७ व्यवश्रान काल ७ জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের কথা সতত যাঁহার শ্বতিপথে উদিত হইত, ইংরাজী সাহিত্যসম্পদসম্ভারের সন্ধান পাইয়াও



মাইকেল মধ্সদন দত্ত

যাঁহার দৃষ্টি বঙ্গভাণ্ডারের 'বিবিধ রত্নে'র প্রতি আরুষ্ট হইয়াছিল এবং "কালে,—মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণিজালে" আবিষ্কার করিতে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছিল, বিদেশীয় ধর্মাগ্রহণ করিলেও বঙ্গবাণীর সেই বংপুত্র মধুস্দনের স্মৃতি চিরদিন "হতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে।" যাঁহার অক্লত্রিম স্থানেশামুরাগ ও দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার-কল্পে আগ্রহপূর্ণ চেষ্টা তাঁহার জীবনের প্রতি অঙ্কে পরিদৃষ্ট হইত, বাঙ্গালার সেই অনক্যসাধারণ বাগ্মী, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিও বহুদিন বঙ্গবাদীর হাদয়ে সমুজ্জন থাকিবে। প্রগাঢ় সাহিত্যপ্রেম ও অক্লান্ত সাহিত্যসেবা রামবাগানের খুষ্টান দত্তপরিবার-কেও বন্ধবাদীর শ্বতিপট হইতে অপস্ত হইতে দিবে না। বিশেষতঃ, স্থার এডমণ্ড গদ্ প্রভৃতি স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ যাঁহাদিগের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুক্তকণ্ঠে উচ্চপ্রশংদাবাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন, দেই "কলারাজ্যে ছুটী রাণী, প্রতিভার বুঝি ঘমক কন্সা রমা আর বীণাপাণি" —কুমারী তরুও অরুর নাম বঙ্গবাদী চিরদিন গৌরব মিশ্রিত আনন্দ ও অপূর্ণ আশার তপ্ত দীর্ঘখাদের সহিত স্মরণ করিবেন। যে প্রতিভাশালী বাঙ্গালীর জীবন-কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, সেই চির-দরিদ্র বাঙ্গালী



রেভারেও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( মধ্যবয়দে )

ক্ষকের সমবেদনা-উচ্ছুদিত-জীবনেতিহাস-রচয়িতা, বাঙ্গালী শিশুর শয়ন-মন্দির-মুখরিত বঙ্গলক্ষার স্নেহ-সিঞ্চিত অমৃত-কথার স্থানিপুণ লিপিকর, বাঙ্গালা সাহিত্য সংস্কারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্গসাহিত্যের স্থক্ষদশী সমালোচক, বাঙ্গালায় প্রতীচ্য শিক্ষাবিস্থারের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী, মনীষীর বরপুত্র লালবিহারী দের স্থতিও চিরদিন বঙ্গবাসী কর্তৃক সসন্মানে পৃঞ্জিত হইবে।

ক্রন্থা। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত তালপুর গ্রামে ১৮২৪ খুষ্টান্দে ১৮ই ডিনেম্বর তারিখে লালবিহারী জন্মগ্রহণ করেন। আমাদিগের দেশে আত্ম-চরিত লিখনের রীতি প্রচলিত না থাকার কাহারও বাল্যজীবনের ইতিহাস সঙ্কলন সচরাচর তুরুহ ব্যাপার হইয়া উঠে। লালবিহারীর জীবনী লেখক এ বিষয়ে সৌভাগ্যবান। কারণ তৎসম্পাদিত "বেঙ্গল ম্যাগেজিন" পত্রিকায় প্রকাশিত "Recollections of my School Days" বা 'ছাত্রজীবনের স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে এবং তদ্বিরচিত "Recollections of Alexander Duff" বা 'ডফস্মৃতি' নামক গ্রন্থে, লালবিহারী তাঁহার স্মভাবসিদ্ধ বর্ণনাশক্তির প্রয়োগে তাঁহার বাল্যজীবনের এক উজ্জল তিত্র অন্ধিত করিয়া গিয়াছেন।

লালবিহারীর পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন; কলি-

কাতায় সামাত্র দালালের কার্য্য করিয়া কোনও প্রকারে সংসার্যাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার পরিবারবর্গ তালপুরেই অবস্থান করিতেন। শাবদীয়া পূজার সময়, বৎসরে একমাসের জন্ম মাত্র লালবিহাবীর পিতা পরিবার বর্গের সহিত সম্মিলিত হইতেন। তিনি মহা বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নিরামিধাণী ছিলেন—জন্মে কথনও মৎস্ত মাংস আহার করেন নাই এবং প্রাতঃস্নানের পর প্রায একঘণ্টাকাল তুলদীপূজা ও মালাজপ প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত করিতেন ও রাত্রিকালে প্রায তিনঘণ্টাকাল মালা জপ করিতেন। অহোরাত্র তাঁহার মুথে হরিনাম উচ্চারিত হইত।

প্রাথমিক শিক্ষা। যথন লালবিহারীর বয়:ক্রম পাঁচ বৎসর তথন তাঁহার পিতা দেশে আসিয়া কিছু অধিককাল অবস্থান করেন। কারণ, তিনি তাঁহার পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ম উৎস্থক হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই ক্থিত হইয়াছে যে লাল্বিহারীর পিতা অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবতার আশীর্মাদ গ্রহণ না করিয়া কোনও বড় কাজ আরম্ভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্থতরাং গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করিবার পূর্বের জ্যোতিষিগণকর্তৃক নির্দিষ্ট শুভদিনে শুভ-ক্ষণে পুরোহিত কর্ত্তক বাগেদবী সরস্বতীর পূজার অন্তর্চান रुहेग्नां ছिल। लालविशावी नववञ्च পत्रिधान शृक्वक (मवीव আশীর্কাদ গ্রহণ করিলে পরদিন প্রাতে গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের নিকট নীত হন। তালপাতা কলাপাতা প্রভৃতি যথানিযমে শেষ করিয়া লালবিহারী ৪ বৎসরের মধ্যেই পাঠশালার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া কাগজে লিখিতে শিথিলেন এবং শুভঙ্কবীতেও যথোচিত ব্যুৎপত্তি লাভ কবিলেন।

কলিকাভায় আগমন। লালবিহারী নয় বৎসরে পদার্পণ করিলে তাঁহাব পিতা তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন কবিয়া ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার সহধর্মিণীকে প্রতি পত্রে লিখিতে লাগিলেন যে, লালবিহারীকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান না কবিলে তিনি উচ্চপদ বা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না: তিনি স্বয়ং ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত জীবনে উন্নতিলাভে অসমর্থ হইয়াছেন। লালবিহারীর মাতা লেখাপড়ানা জানিলেও লালবিহারীর পিতার যক্তির সারবতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি স্নেহাধিক্যবশতঃ পুত্রের বিদেশগমনে যথেষ্ঠ আপত্তি করেন। অবশেষে সাধবী হিন্দুরমণীর স্তায় তাঁহাকে স্বামীর মতেই সম্মতি প্রদান করিতে হইল। পুরোহিত ও জ্যোতিষীকে আহ্বান করা হইল। লাল-বিহারীর কোষ্টি বিচার করিয়া শুভদিন শুভক্ষণ নিরূপিত হইল। জ্যোতিষী লালবিহারীর জননীকে কহিলেন, "মা, এই দিন অত্যন্ত শুভ, এরপ শুভদিন আমি পূর্বেক কথনও গণনা করি নাই। আপনার পুত্র অত্যন্ত বিদ্বান ও ধনবান হইবেন।" লালবিহারী লিখিয়াছেন তাঁহার যাত্রার পূর্বাদিন তাঁহার স্নেংশীলা জননী অবিশ্রান্ত অশ্রবিস্জ্জন করিয়া-ছিলেন, রজনীতে এক মুহূর্ত্তও নয়ন মুদিত করেন নাই, শতবার নিদ্রিত সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে পুরোহিত কর্তৃক যাত্রাকালীন অমুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইলে লালবিহারী গৃহদেবতা মদন-মোহনকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন।

তৃতীয় দিনে লালবিহারী কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।
কলিকাতার আসিয়াই তিনি অত্যস্ত পীড়িত হইয়া
পড়িলেন। তিনি পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিবার
পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইংরাজী বিভালয়ে প্রবিষ্ট
করাইবার চেষ্ঠা পাইতে লাগিলেন।



ডাক্তার ডফ

ইংরাজী শিক্ষা। ডফ্ সাহেবের স্ক্রন। তৎকালে কলিকাতায চারিটি প্রধাম ইংরাজী विशानम हिन, -- हिन्दुकरन क, रक्षनार्यन अरम्बिक हेन-ষ্টিটিউসন, কুল সোসাইটিজ কুল বা হেয়ার কুল এবং গৌরমোহন মাঢ়া প্রতিষ্ঠিত ওবিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী। কোন্ বিভালযে লালবিহারীকে প্রবিষ্ট করান হইবে তংস্থন্ধে মীমাংসায় উপনীত হইতে তাঁহাব পিতাকে অধিক চিন্তা করিতে হয় নাই। হিন্দুকলেজের ছাত্র দিগকে পাঁচ টাকা এবং ওরিযেন্ট্যাল সেমিনারীব ছাত্রদিগকে তিন টাকা বেতন দিতে ২ইত। পুত্রের শিক্ষার জন্ম মাদে তিন টাকাও বায় করেন লালবিহাবীর পিতার অবস্থা এত সচ্ছল ছিল না। পুএকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রবিষ্ট করাইবার পথেও একটি প্রতিবন্ধক ছিল। হেয়ার সাহেব বাছাই কবিয়া ছাত্ৰ লইতেন; লালবিহারী নির্বাচিত হইবেন কিন। সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। স্কুতরাং ডক্ কর্ত্তক নবপ্রতিষ্ঠিত জেনাবেল এসেম্ব্রিজ ইনষ্টিটিউ-সনেই লালবিহারীকে প্রবিষ্ট করান স্থির হইল। তথন "ফিরিঙ্গি কমন বস্থ"র বাটীতে সংস্থাপিত ডফ সাহেবের স্থলে ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না এবং অধ্যাপনাও অতি স্থন্তর হইত। ডফ সাহেব গোঁড়া

থুষ্টান ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন, গ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তিনি বিভাগয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তুই বৎসরও হয় নাই ব্রাহ্মণসন্তান ক্লফমোহনকে ডাক্তার ডফ্ খ্রীপ্রধর্মে দীক্ষিত ক্রিয়াছিলেন। স্তরাং ১৮৩৪ খুষ্টাব্দে লালবিহারীকে জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইনষ্টিটিউ-সনে প্রবিষ্ট করাইবার সময় তাঁহার পিতার বন্ধুগণ তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন। **লালবিহারীর পিতা অধিকাংশ হিন্দুর ক্রায় অ**দৃষ্টবাদী ছিলেন, এবং উত্তরে বলেন, "ঘদি কালাগোপালের (লালবিহারীর হিন্দুনাম) কপালে লেখা থাকে যে, সে খুষ্টান হইবে না, ডফ সাহেবের সহস্র চেষ্টাও নিক্ষল হইবে: আর যদি ইহা লেখা থাকে যে, সে খ্রীষ্টান হইবে, তবে আমার সাধ্য কি তাহার অক্তথা করি ?"

লালবিহারী দাদশবর্ষকাল জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইনষ্টিটি-উদনে অধ্যয়ন করেন। ডাক্তার ডফ, ডাক্তার ম্যাকে, ডাক্তার ইউয়ার্ট, মিষ্টার জন ম্যাকডোনাল্ড ও ডাক্তার টমাস স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের উপদেশে লালবিহারী যৎপরো-নান্তি উপকৃত হন। তিনি প্রায় সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন এবং শেষ তিনবৎসর সর্বাশ্রেষ্ঠ स्वर्ग भाक नां कतिशाहितन। छांशांत्र हांबकीयरनत অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বঙ্গদেশের সকল ছাত্রের অত্করণীয়। দরিদ্র লালবিহারী প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি পর্যান্ত ক্রয় করিতে পারিতেন না। কোনকালে পাটীগণিত বা বীজ-গণিতের কোন পুস্তক তাঁহার ছিল না, তিনি বিভালয়েই অঙ্ক শিক্ষা করিতেন। তাঁহার কোনও শিক্ষক রূপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে একথামি জ্যামিতি পুস্তক ধার দিয়াছিলেন। উচ্চগণিতের পুস্তকাদি লালবিহারী সহপাঠীদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া স্বহস্তে নকল করিয়া লইতেন। ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞান লাভের জন্ম লালবিহারী একটি স্থন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কয়েক আনা পয়সা দিয়া তিনি এক ফিরিওয়ালার নিকট হইতে একথানি অসম্পূর্ণ ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান ক্রয় করিয়াছিলেন। উহাতে আগুক্ষর "A" মোটেই ছিল না। এই অভিধানের সাহায্যে তিনি ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করেন। এই পুস্তক-বিক্রেতার নিকট হইতে কয়েকটী প্রদা দিয়া তিনি হিউমের স্বপ্রসিদ্ধ ইতিহাসের একখণ্ড ক্রয় করেন। পুস্তকথানি পাঠ করিয়া তিনি আবার উহার পরিবর্ত্তে বিখ্যাত প্রবন্ধ লেথক এডিসনের 'স্পেক্টের' একথণ্ড গ্রহণ করেন ও পরে সেথানি পাঠ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আর একথ'নি পুস্তকের একথঙ গ্রহণ করেন। এইরূপে আর এক কপদ্দকও ব্যয় না করিয়া একথানি পুস্তকের বিনিময়ে নৃতন একথানি পুস্তক গ্রহণ, ও তদ্বিনিময়ে অপর একথানি পুস্তক গ্রহণ, এইরূপ উপায়ে লালবিহারী ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেথকগণের সহিত পরিচয় লাভ করেন। পুস্তকগুলি অসম্পূর্ণ হইলেও জ্ঞানপিপাস্থ লালবিহারী আগ্রহের সহিত দেগুলি পাঠ করিতেন। পুস্তক-বিক্রেতা বোধ হয় দরিজ্র বালকের প্রতি কুপাপরবশ হইয়াই এইরূপ পুস্তক বিনিময়ে সম্মত হইয়াছিল নতুবা সকল গ্রাহক লালবিহারীর মত হইলে তাহার জীবিকানির্কাহ অসম্ভব হইত।

ত্রাদেশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লালবিহারীর পিতৃবিয়োগ ঘটে, এবং লালবিহারী তাঁহার এক জ্ঞাতি লাতার আশ্রায়ে অতিকঠে কাল যাপন করিতে বাধ্য হন। হিন্দু কলেজে অনেকগুলি বহুমূল্য ছাত্রমৃত্তি প্রদত্ত হইত। হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইলে এবং এইরূপ একটি বৃত্তি পাইলে লালবিহারীর কোনও কট হইত না। কিন্তু হিন্দু কলেজের বেতন প্রদান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। হেয়ার স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ স্কুলের খরচে হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইতেন। লালবিহারী হেয়ার স্কুলে প্রবেশ লাভের জন্ম সচেট হইলেন।

किछ नानविशातीत (ठेट) कनवर्गे इस नारे। औष्टीस-

ধর্ম প্রচারকগণ কর্তৃক পরিচালিত বিভালয়ের "বাইবেল পড়া ছেলে" হিন্দু ছাত্রগণকে নৃষ্ট করিবে এই আশস্কায় হেয়ার সাহেব লালবিহারীকে স্বীয় বিভালয়ে প্রবেশলাভ कतिएक मिलान ना। जयन हिन्दु वालकशरणत मरधा भिका-বিস্তারকল্পে হেয়ার সাহেব কিরূপ যত লইতেন এই ব্যাপার হইতে তাহা ব্ঝিতে পারা যায়। পাছে হেয়ার স্থলের কোনও ছাত্র খ্রীষ্টধর্মে অমুরক্ত হয় ও ফলে হিন্দুবালকগণের অভিভাবকগণ তাহাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে পরামুখ হন সেই জন্ত খুপ্তান ডেভিড্ হেয়ারের এই অখুপ্তানোচিত বাবহার যে তাঁহার মহত্তের ও ভারতপ্রীতির কতদুর পরিচয় প্রদান করে তাহা আর বলা নিপ্রয়োজন। লালবিহারী হেয়ার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিমে তাহার পরিচয় প্রদত্ত इहेन:-

"মহাশয়, আমার ইচ্ছা আমি আপনার বিভালয়ে প্রবেশ কবি।"

"তুমি কোন বিভালয়ে পড়?"

"আমি এক্ষণে জেনারেল এদেমব্রিক ইনষ্টিটিসনে পডিতেছি।"



ডেভিড হেয়ার

"ভুমি কি কি পুস্তক পড়িতেছ ?"

"আমি মার্শম্যানের ইতিহাস, লেনীর ইংরাজী ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতি (২য় থণ্ড), বাইবেল এবং বাঙ্গলা পড়িতেছি।"

"তুমি জ্যামিতির সপ্তম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে পার? বোর্ডে গিয়া বুঝাইয়া দাও দেখি ?"

(লালবিহারী প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণ করিলে হেয়ার সাহেবের সহিত পুনরায় কথোপকথন হইল।)

"তুমি বেশ শিক্ষালাভ করিতেছ দেখিতেছি; তুমি কেন জেনারেল এদেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসন হইতে চলিযা আসিতে চাহ ?"

"লোকে বলে আপনার বিভালয়ে আরও ভাল পড়া হয়, বিশেষতঃ, আমি আপনার স্কুল হইতে হিন্দুকলেজে ঘাইবার বাসনা করি।"

"জেনারেল এসেমব্লিক ইনষ্টিটিউসনে নিশ্চরই থুব ভাল পড়া হয়, ডাক্তার ডফ মিষ্টার ক্যাম্বেল নামক একজন নৃতন ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছেন।"

"জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টীটিউসনে ক্যাপেল নামে কেহ নাই, বোধ হয় আপনি মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ডের কথা বলিতেছেন ?"

"হা, হা, মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড, সকলে বলে তিনি বেশ বিচক্ষণ লোক। আচ্ছা তুমি যে বিন্তালয়ে পড়িতেছ সেই থানেই থাক।"

"না মহাশয়; অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আপনার স্কুলে লউন।"

"তুমি বাইবেল পড়—তুমি অর্দ্ধেক এীষ্টান। তুমি কি আমার ছাত্রদিগকে নষ্ট করিবে ?"

"আমাদিগের বিভালয়ের পাঠ্য পুস্তক বলিয়াই আমি বাইবেল পড়ি—বাইবেলের ধর্মে আমার বিশ্বাস নাই। আমি আপনার ছাত্রগণের ক্রায় হিন্দু—এপ্রিন নহি।"

"মিষ্টার ডফের সব ছাত্রই অর্দ্ধেক খুষ্টান। আমি তাহা দিগের কাহাকেও আমার স্কুলে লইব না। আমি তোমাকে লইব না—তুমি অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান—তুমি আমার ছেলেদের থারাপ করিবে।"

লালবিহারী অনেক অফুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ডেভিড হেয়ারের এক উত্তর—"তুমি অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান,—তুমি আমার ছেলেদের থারাপ করিবে।"

অগত্যা লালবিহারীকে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউদনে পাঠ সমাপ্ত করিতে হইল।

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রহল। উনবিংশবর্ষ বয়:ক্রমকালে 'লালবিহারী ডাব্জার ডফ কর্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। লালবিহারী মধুহদনের স্থায় "দাহেব" সাজিবার জক্স খ্রীষ্টান হন নাই বা কৃষ্ণমোহনের ক্যায় হিন্দুসমাজ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন নাই। ডাক্তার ডফ প্রভৃতির উদীপনাময়ী বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া, বাইবেলথানি স্যত্নে পাঠ করিয়া, বাইবেলের ধর্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসলাভ করিয়া লালবিহারী খুষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। সপ্তদশবর্ষ বয়ংক্রম কালেই হিন্দু লালবিহারী থুপ্টথর্ম বিষয়ক তুইটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিজ্ঞানয়ন্ত অন্তাক্ত সমস্ত ছাত্র অপেক্ষা স্বীয় খুষ্টায়ধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞানের আধিক্য প্রতিপন্ন করিয়া হুইটি পুরস্কারও লাভ করিয়াছিলেন। লালবিহারীর হিন্দুধর্মত্যাগকালে তাঁহার স্নেহময়ী মাতৃদেবী জীবিতা ছিলেন। স্থতরাং বিবেকার-যায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিতে লালবিহারীকে কতদূর আত্মত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা নিম্প্রয়োজন। খুপ্তথর্ম গ্রহণের পর গৃহে প্রত্যাগমনের কি করুণ চিত্রই তিনি স্বয়ং অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।—

"When I stood before the door of my own home, to me as familiar as the face of

an old friend, instead of being greeted with rejoicings, I was welcomed with cries and tears. The report of my coming had gone forth before I reached the village, and the whole neighbourhood had come out to greet me. On every side nothing was seen or heard but lamentation, mourning and woe. Scenes like these-scenes created by causes little understood by foreigners on account of their connection with the inner texture of Hindu manners-occur to every native convert, and constitute, after all, his chief privation, and the influence of which is felt by him more than the loss of the wealth of Ormuz, India or the late discovered Eldorado of California."

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী মিষ্টার ডফের গির্জ্জার ক্যাটেকিষ্ট নিযুক্ত হন ও পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মোপ-দেশকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কালনার গির্জ্জায় পাদরী নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ খুষ্টাব্দে তিনি কর্ণগুয়ালিস স্কোয়ারে ফ্রীচার্চের পাদরী নিযুক্ত হন। কালনায় অবস্থানকালে তাঁহার সাহিত্য-সেবাব স্থবোগ উপস্থিত হয়। খুষ্ঠীয় ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদির আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহিতৃতি। এই সকল বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদি তাঁহার ধর্মপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিলেও সাহিত্যে স্থায়ী স্থানলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার একটি খুষ্টধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ কিরপে তাঁহার পারিবারিক জীবনের একটি প্রবান ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

বিবাহ। এতদেশে খুইবর্মবিস্তারবিষয়ক পুস্তকাদি
দেখিয়া লালবিহারী গুলরাটনিবাদী পাশী খুইান রেভারেণ্ড
হরমাদজি পেইনজি ও তাঁহার বিহ্নী কলার নামের সহিত
পরিচিত হন। পরে হবমাদজির সহিত লালবিহারীর
ধর্মবিষয়ক প্রব্যবহার আরম্ভ হয়। লালবিহারী তাঁহার
খুইধর্মবিষয়ক প্রবর্ধ ও পুস্তকাদি হরমাদজিকে
প্রেরণ করিতেন। কোনও পাশী বন্ধুর ম্যুস্ভতায় লালবিহারীর সহিত হরমাদজির কলার বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপিত
হয়। লালবিহারী হরমাদজির কলার বিবিধ গুণগ্রাম
শ্রবণে বিমুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহের প্রস্তারে কলার
পিতার কোনও আপত্তি ছিল না। তিনি কলার সম্বতি

লাভের জন্ম লালবিহারীকে গুজরাটে আহ্বান করেন।
অর্থাভাব বশতঃ লালবিহারী তৎকালে সেই তুর্গম প্রদেশে
যাইতে পারেন নাই। কযেক বৎসর পরে কিছু অর্থ
সঞ্চয় করিয়া তিনি তথায় যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া
হরমাদজির নিকট পত্র লেখেন। কিন্তু তথন সিপাহী
বিদ্যোহের গোলমালে পত্রখানি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছায় নাই।
এদিকে হরমাদজির নিকট হইতে পত্রের উত্তর না পাইয়া
লালবিহারী স্থির করিলেন যে, ইতোমধ্যে তাঁহার কন্সার
বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উভয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার বন্ধ
হইল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লালবিহারী Searchings of the Heart নামে একটি ধর্মাবিষয়ক বক্তৃতা প্রকাশিত করেন। কিছুকাল পরে উহার একথণ্ড হরমাদজিকে প্রেরণ করেন। হরমাদজি উহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া পত্র লিখেন এবং লালবিহারী এতদিন কেন তাঁহাকে পত্র লিখেন নাই তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। ক্রমে লালবিহারী জানিতে পারিলেন যে, পত্রের গোলমালে তিনি হারমাদজির সংবাদ পান নাই এবং তাঁহার বিত্যী কলা তথনও অবিবাহিতা আছেন। অতঃপর লালবিহারী কালবিলম্ব না করিয়া কুমারী হরমাদজীর সহিত আলাপ করেন এবং

১৮৬০ খৃষ্টাবে গুর্জ্জর প্রাদেশের অন্তর্গত গোগো নগরে তাঁহার সহিত পরিণয়স্ত্রে আবদ্ধ হন। লালবিহারীর পত্নী সর্ব্ধবিষয়ে তাঁহার যোগ্যা এবং পাতিব্রত্য ধর্মে নিষ্ঠাবতী ছিলেন। স্বামীর সকল সংকার্যো তিনি তাঁহার সাহায্য-কারিণী ছিলেন।

আৰু শোদ হয়। কালনায় অবস্থান কালে লালবিহারী 'অকণোদয়' নামে একথানি বাঙ্গালা মাসিক পত্তের প্রবর্তন করেন। তাঁহার সম্পাদকতায় উহা তৎকালে অল্প সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই।

ইংরাজী সাহিত্যের সেনা। ইংরাজী সাহিত্যের চর্চা ও সাহিত্যদেবার দিকে লালবিহারীর প্রথমাবধিই একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। অধুনা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব ও ইংরাজী সাহিত্যদেবা নিপ্রযোজন বিবেচনা করিয়া মাতৃভাষার উন্নতিকল্লে আপনাদিগের সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু অনেকের মুখে এরূপ শুনা যায় যে, এতদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মাতৃভাষার সেবা না করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের সেবা করিয়া বিষম

ভুল করিয়াছিলেন। আমরা এরপ মস্তব্যের সর্বতো-ভাবে সমর্থন করিতে অসমর্থ। বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ মাতৃভাষায় "সন্ন্যাসী" শব্দ লিখিতে বানান ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা হাসিতে পারি, কিন্তু জাতীয় জীবনের সেই যুগ-পরিবর্ত্তন-কালে যাঁহার ওজিবনী ইংরাজী বক্তৃতা ও অকাট্যযুক্তিপূর্ণ ইংরাজী প্রবন্ধাদি রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ দৃঢ় করিয়া-ছিল, প্রজার অভাব ও অভিযোগ রাজার নিকট উপস্থাপিত করিয়া সে সকলের প্রতিকারের উপায় করিয়া দিয়াছিল. তাঁহার ইংরাজী সাহিত্যচর্চা কথনও নিন্দনীয় হইতে পারে ना। 'शिन् हेल्टेनिखनात' मन्नानक कानी अमान एचाय, 'हिन्त्रभिष्ठि वर्षे' मम्लानक इतिकता मूर्यालाधाय, 'त्वन्ननी'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'-সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র, 'রেইস এও রায়ত'-সম্পাদক শস্তচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, রাজনীতিবিশারদ কৃষ্ণদাস পাল, স্থপণ্ডিত রাজেলুগাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীরা ইংরাজীভাষাজ্ঞানের স্বারা দেশের কত উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যাহারা তাহা অবগত আছেন তাঁহারা কথনও তাঁহাদিগের ইংরাজী সাহিত্য চর্চ্চা নিম্প্রয়োজন ছিল বলিবেন না। এখনও ইংরাজীতে অভিজ্ঞ জননায়ক না থাকিলে व्यामानिरात हरन ना। वाखिवक देश्वां को व्यामानिरात् রাজভাষা বলিয়া উহার চর্চ্চ। আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

नानविश्वी अन्न वयम इटेटिंटे हेश्त्राकी श्रवकानि রচনায় সিদ্ধহন্ত ছিলেন।

কলিকাভা রিভিউ। ১৮৪৪ খুপ্তানে শুর জন কে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক স্থবিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। প্রথম ত্রিশ বংসর কাল উহা যেরূপ অসাধারণ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিন এদেশেব সাময়িক পত্ৰেব ইতিহানে তাহার তুলনা নাই। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার সন্মিলনের উপর 'কলিকাতা রিভিউয়ের' প্রতিষ্ঠা। গুর জন কে, ডাক্তার আলেক্জাণ্ডার ডফ, স্তার হেনরী লরেন্স, কর্ণেন ম্যালিসন প্রভৃতির সহিত 'কলিকাতা রিভি-উ'-এর প্রবন্ধশেথক বলিয়া যে সকল শিক্ষিত বঙ্গবাসী উচ্চ আদন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কৃষ্ণমোহন वत्नाभाषाग्र, नानविशात्री तम, तालकनान निज, कित्नाती-চাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভোলানাথ চক্র এবং রামবাগানের দত্তগণ উল্লেখযোগ্য।



স্থার **জন** উইলিয়ম কে, কে-দি-এদ-অ∤ই

লালবিহারীর শিক্ষাগুরু রেভারেও ডাক্তার টমাস স্মিথের সম্পাদনকালেই লালবিহারী 'কলিকাতা রিভিউয়ের' নিয়মিত লেথক হন এবং ১৮৫১-২ শুষ্ঠান্দেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। যথা—

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে—"তৈতক্ত এবং বান্ধালার বৈষ্ণবগণ।"

১৮৫১ খৃষ্টাদে জুন মাদে—"বাঙ্গালীর ক্রীড়া কৌতুক।"

১৮৫২ খুষ্টাব্দে জুলাই মাদে—"বাঙ্গালীর পর্বাদিন।"

চৈতক্ত-প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে লালবিহারী লিথিয়াছেন:---

"The system of Chaitanya is an important innovation on Hinduism. It is interesting to contemplate, as an index of the march of religious ideas. It contains the germs of certain religious truths. There is a tendency in it to universal diffusion. This is an important idea in religion. It was lost sight of by the ancient religionists of India. Like the

esoteric and exoteric doctrines of the Greek philosophers, the Hindus had, and still have, one religion for the lettered few, and another for the ignorant many. The Gyan Kanda contains the theology of intellectual men, and the Karma Kanda that of the illiterate multitude. The transcendental theosophy of the priestly class is quite different from the mythical religion of the people. This want of a fellowship in religious interest between men of culture and the unthinking multitude is repudiated by Chaitanya. His system encourages no monopoly of religious knowledge, It places the same doctrines before learned and unlearned men. It has no mysteries into which all its votaries may not be initiated. Its simplicity is another important peculiarity. This, too is a move in the right direction. Unlike the metaphysical abstractions, refined subtleties, and hair-

splitting distinctions of the Vedanta, all which pre-eminently unfit it to be the religion of a whole nation, the doctrines of Chaitanya are simple and level to the comprehension of the meanest capacity. Unlike, too, the multitudinous rites and ceremonies prescribed in the Hindu rituals, it proclaims the omnipotence of one principle, and the vast efficacy of one religious duty. In insisting on Bhakti, as a Sine qua non of personal religions, it has made a faint approximation to faith, that prolific principle of the Christian revelation. It has brought out a new element in the natural history, so to speak, of religious feeling. In opposition to the cold, intellectual and abstract idea of religion, which the Vedanta proposes, and the totally external view, which the popular superstition gives of it, Chaitanya lays much stress on the affections and sensibilities as constituting a great part of religion. We say not that the aspect, in which the system under review regards religion, is not external; for that much of it is so in a very gross sense, will be evident from what we have already written. But yet it is delightful to observe that the heart, with its affections and feelings, has not been entirely thrown aside. We regard the system of Chaitanya as an interesting development of the religious consciousness of India, It is a sign of the times, and an index of the march of liberal ideas in religion."

বাঙ্গালীর 'ক্রীড়া কৌতুক' প্রবন্ধে বাঙ্গালীর বিবিধ প্রকার ক্রীড়াকৌতুকের মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

'বাঙ্গালীর পর্বাদিন' শীর্ষক প্রবন্ধে বিবিধ পর্ফ্রোৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রবন্ধের শেষভাগে লাল-বিহারী লিখিয়াছিলেন যে, যখন এই সকল উৎসবে নানা প্রকার কুংসিত আমোদ প্রমোদের অফুষ্ঠান হয়, তথন এই সকল পর্বাদিনে আফিনের ছুটী বন্ধ করিয়া এই সকল অফুষ্ঠান অগ্রাহ্য করা সরকারের উচিত। কেরাণীকুলের সৌভাগ্যক্রমে গ্রন্মেন্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।

বেখুন্ন সভা। কেবল সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ
লিখিয়াই লালবিহারী ষশস্বী হন নাই। তিনি তৎকালীন
বহু সাহিত্যসভার সহিত প্রধান সভ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।
এই সকল সভার মধ্যে বেথুন সভার নাম বিশেষভাবে
উল্লেথযোগ্য। ১৮৫১ খুষ্টান্দে ১১ই ডিসেম্বর তারিথে মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন সম্পাদক ডাক্তার এফ্ জে,
মৌএট মহোদয়ের চেষ্টায় শিক্ষা কৌনিলের সভাপতি চিরম্মরণীয় জ্রিয়ওয়াটার বেথুনের স্মরণার্থ এই সাহিত্যসভা
সংস্থাপিত হয়। লালবিহারী এই সভায় বহু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা
প্রদান ও প্রবন্ধানি পাঠ করিয়াছিলেন। নিম্নে কয়েকটী
প্রধান প্রবন্ধের তালিকা স্নিবিষ্ট হইল।

- (১) Vernacular Education in Bengal (বঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা)—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বের পঠিত।
- ৈ (২) English Education in Bengal ( বঙ্গে ইংরাজীভাষা শিক্ষা )—১৮৫৯ এীষ্টাব্দের পূর্বের পঠিত।
  - (৩) Primary Education in Bengal (বঙ্গে

প্রাথমিক শিক্ষা)—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর দিবসে পঠিত।

- ( 8 ) Teaching of English Literature in the Colleges of Bengal—( বঙ্গদেশীয় কলেজ সমূহে ইংরাজী-সাহিত্য-শিক্ষার প্রণালী ) ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ পঠিত।
- (৫) All about the Parsis (পার্শীদিগের বিবরণ)
  —>৮৭৫ খুষ্টান্দে ২৫শে মার্চ্চ পঠিত।
- (৬) The Rev. John Wilson পাদরী জন উইলসনের জীবন কথা—১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারি দিবসে পঠিত।

এতদ্বাতীত ১৮৬০ খুষ্টান্দে বেথুন সভায় তৎকানীন সভাপতি ডাক্তার ডফের ভারতত্যাগ কালে সভার যে বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল লালবিহারী তাহাতেও যে স্থন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এন্থলে উল্লেখযোগ্য। উপরিলিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রথম হইটি হুপ্রাপ্য। বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক প্রবন্ধটি বেথুন সোসাইটীর কার্য্য বিবরণীতে এবং পরে পুত্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি লালবিহারী দে সম্পাদিত "বেন্ধল ম্যাগে- জিন" নামক মাসিক পত্তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে !

সাক্র-বিজ্ঞান সক্তা। কুমারী মেরী কার্পেন্টারের প্রস্তাবাহ্নপারে ১৮৬৭ খুষ্টান্দে কলিকাতার Bengal Social Science Association বা বন্ধীয় সমাজ বিজ্ঞানসভা প্রতিষ্ঠিত হইলে লালবিহারী এই সভার সভ্যাহন। ১৮৬৯ খুষ্টান্দে ১৯শে জামুয়ারি দিবসে এই সভার তিনি Compulsory Education in Bengal শীর্ষক একটি মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রজ্ঞাব করেন যে যেহেতু বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে দরিদ্র সন্তানগণের শিক্ষার তাদৃশ ব্যবহা নাই আমাদের উচিত গবর্ণমেন্টকে অমুরোধ করা যে দেশের সর্ব্বত্র বিভালর স্থাপন করিয়া পিতামাতাকে তাহাদিগের পুত্রসন্তানগণকে বিভালরে প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হউক—

"We have therefore, no other alternative than to have recourse to the system of compulsory education, and to request the Government to establish schools throughout the country and to compel every parent to send his male children

to them for instruction. I say male children, for, unfortunately, so dense is the ignorance of the people that an order compelling every girl to be educated would meet with the most violent opposition, But it is some consolation to remember that, when all the boys of the country are educated, the education of girls will not be long delayed.

এই প্রবন্ধ পাঠের পর রেভারেও জেম্দ্ লঙ, বাবু কুজ-লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শ্রামাচরণ সরকার, মিপ্তার মতিলাল মিত্র, ডাব্তার স্থা্য গুডিব চক্রবর্তী, বাবু মহেন্দ্রলাল ঘোষ, বাবু চক্রমাথ বস্থা, মিপ্তার এউচ উড্রো এবং মিপ্তার ডব্লিউ এস এটকিন্সন বহুক্ষণ এই প্রবন্ধের আলোচনা করেন।

"ই ভিহান বিফর্মার।" বোধ হয় ১৮৬১
খুঠানে লালবিহারী Indian Reformer (ভারত
সংস্কারক) নামক একথানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ
করেন। এই পত্রে সমাজ সংস্কার বিষয়ক বহু প্রবন্ধাদি
প্রকাশিত হইত। তুঃধের বিষয় ইহা অধিক কাল স্থায়ী
হন নাই।

'ফ্রাইডে রিভিউ।' ১৮৬৬ গুঠানে লাল-বিহারী 'Friday Review' নামে আর একথানি সংবাদ-পত্রের স্মষ্টি করেন। এই পত্রথানি দেশের তাদৃশ উপকার না করিলেও লালবিহারী সাংসারিক অবস্থার যথেষ্ঠ উন্নতির কারণ হইয়াছিল। সে কথা নিমে বলিতেছি।—

উভিষ্যায় ভুভিক্ষ। ১৮১৬ খুগ্গাৰে উড়িয়া প্রদেশে যে ভয়ন্কর ত্রিক হয় সেরূপ ত্রিক আমাদের দেশে অতি অল্পই হইয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে এই প্রদেশের অর্দ্ধেক লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্থার সিসিল বীডনের দীর্ঘ-স্ত্রতার ফলেই এত প্রাণনাশ হইয়াছিল। দেশীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত বহু সংবাদপত্র বহুদিন হইতে এ বিষয়ে লাট বাহাতুরের মনোযোগ আরুপ্ত করিতেছিলেন। রুঞ্চনাস পাল-সম্পাদিত 'হিলুপেটি ্যট' এবং গিরিশচক্র ঘোষ-সম্পাদিত "বেঙ্গলী" শত চেষ্টায়ও ছোটলাট বাহাতুরকে যথাসময়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন নাই। দরিদ্র প্রজাগণের চিরবন্ধ পরত্ব: থকাতর গিরিশচন্দ্র "বেঙ্গলী"তে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্থার সিসিলের কার্য্যের এইরূপ তীব্র সমালোচনা করিতে বাধা হইয়াছিলেন :—



প্রুর সিসিল বীড়ন

"We certainly did not look and hope for large administrative measures from a man of Sir Cecil Beadon's stamp who, to say the most, is a thorough-bred secretary, but as we had our doubts whether a good secretary ever made a good administrator, we were not very sanguine in our expectations when his nomination to the post was first announced. As successor to Sir John Peter Grant, we felt assured that the administration of Sir Cecil Beadon would not, and possibly could not, be a very brilliant or successful one. Of this, however, we felt confident, that, successful or unsuccessful, he would at least strive to keep pace with the times, that in the midst of dangers and difficulties, he would at least show a semblance of earnestness to meet the evil boldly in the face, and that he would not altogether in such critical times, undeserve the confidence of the people as one possessed, if not of vast original resources, at least of that strength of mind, sincerity of purpose and common humanity which will carry him safely across the troubled waters. In this, too, we have been disappointed. Sir Cecil Beadon is not an original or a vigorous administrator and he never will be. He is a clever preciswriter and that is what we shall ever expect him to remain. When the famine will have done its work, when the whole country will have been strewed, with the dead bodies of starved men, women and children, when whole villages will have been depopulated, and entire races will have become extinct, then and not till then will the powers of Sir Cecil Beadon for harrowing narratives and graphic sketches be called into play. In our issue of the 21st ultimo we pointed out that there are now in Calcutta no less than thirty thousand houseless strangers who wander about in the streets, mothers leaving their infants by the wayside to perish and to be eaten by dogs and jackals, husbands forsaking their dying wives and leaving them to the tender mercies of the adjutants and vultures of the burning ghats, and urged upon Government, the necessity of taking immediate steps for the erection of temporary houses of refuge, not with an eye to the health and comfort only of the famished people who have come from the famine districts, but to the health of the native population of Calcutta at whom epidemic diseases are already staring in the face. Calcutta was never in so great a danger as at the present moment. And yet, dead to all feelings of humanity, heedless of the calls of duty, the Lieutenant Governor leaves us most unceremoniously to take care of ourselves and of the swarming pauper population that have crept into our city in the best way we can, for a luxurious and comfortable retreat in the hills, isolated from the cares of the Government entrusted to his charge. If ill health really be his plea, why not act boldly and independently by resigning at once the reins of administration in favor of some one who may be both willing and able to do his duty." \*

বাস্তবিকই দেশের এই ভীষণ অবস্থা ব্রিটিশ পার্লিয়া-মেন্টেরও দৃষ্টি আরুষ্ঠ করিয়াছিল, এবং পার্লিয়ামেন্ট ভারত গবর্মেন্টের কৈফিয়ত চাহিযাছিলেন। ভারত

<sup>\* &</sup>quot;মৎসম্পাদিত Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, thr Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee" নামক গ্রন্থে উড়িখ্যার তুর্ভিক্ষ বিষয়ক আরও কয়েকটি এইরাপ প্রবন্ধ পুন্মু জিত হইয়াছে।

গবর্ণমেন্ট কমিশন নিযুক্ত করিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কমিশনের রিপোর্ট পাইয়া বালালা গবর্ণমেন্টের কার্য্যের উপর তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে কেবলমাত্র কমিশনর এবং বোর্ড অব্ রেভিনিউই তিরস্কৃত হন নাই, এরপ মহাসঙ্কট সময়ে ছোটলাট বাহাত্রও এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। বড়লাট বাহাত্র লিথিয়াছিলেন, "We find ourselves unable to speak with satisfaction or approval of the mode in which the emergency was met by the Lieutenant Governor."

বিলাতে হাউদ অব কমন্স সভায় শুর সিসিলের কার্য্য তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। তদানীস্তন সেকেটারী অব্ ষ্টেট্ শুর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বক্তৃতার উপসংহারে বলেন, "This catastrophe must always remain a monument of our failure, a humiliation to the people of the country, to the Government of this country and to those of our Indian officials of whom we had been perhaps a little proud." যথন সমগ্র দেশ ছোটলাট বাহাত্রের কার্য্যে মর্ন্মান্তিক তু:খিত হইয়াছিল, সেই সমযে লালবিহারী দে তাঁহার Friday Review পত্রে শুর সিসিলের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহাতে লালবিহারী তদানীস্তন বঙ্গসমাজের বিরক্তিভাজনও ইয়াছিলেন।

শিক্ষাবিভাবে প্রবেশলাভ। সে যাহা হউক, স্থার দিসিল বাড়ন তাঁহার পক্ষসমর্থক লালবিহারীকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিলেন। তিনি শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট স্থপারিষ করাতে লালবিহারী বহরমপুর কলিজিয়েট স্থলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। দেশে শিক্ষাবিন্তারের জন্ম লালবিহারীর অসাধারণ আগ্রহ ছিল এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ আকাজ্কা ছিল; এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ্য দিদ্ধির অপূর্ব্বা

বক্তে প্রাথমিক শিক্ষা। ১৮৬৮ খুষ্টানে লালবিহারী "বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা" নামক একটা প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন।, এই প্রবন্ধটী বেথুন সভায় পঠিত হইয়াছিল। পুস্তিকাথানি ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি শুর জন লরেন্দের নামে উৎস্টে হইয়াছিল।

কারণ, স্থার জন লরেন্স এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্ম অত্যস্ত উৎস্ক ছিলেন এবং বেথুন সভার যে অধি-বেশনে লালবিহারীর প্রবন্ধ পঠিত হয় সেই অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রবন্ধ-পাঠককে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে লালবিহারী এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রযোজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া গবর্গমেন্ট ও দেশীয় জমিদার গণকে তজ্জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতে অন্থরোধ করেন। ইহাতে তিনি যে অকাট্য যুক্তি ও চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সর্ববিজন-প্রশংসিত হইয়াছিল।

পোবিস্কু সামন্ত বা বঙ্গীয় ক্লমকের জনীবন-ইতিহাস। ১৮৭১ খৃষ্টাকে উত্তর পাড়ার বিগ্রোৎসাহী জমিদার স্বনামধন্ত জয়ক্রফ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গানার শ্রমজীবিগণের সামাজিক ও গার্হস্থা জীবন" সম্বন্ধে বাঙ্গালা বা ইংরাজী ভাষায় রচিত সর্বেবাংকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্ত ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। লাল-বিহারী ১৮৭২ খৃষ্টাকে ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। কিন্তু তুইজন পরীক্ষক ইংলণ্ডে গমন করায় ১৮৭৪ খৃষ্টান্দের পূর্ব্বে প্রেরিত প্রবন্ধগুলি পরীক্ষিত হয় নাই। এ বৎসরের মধ্যভাগে লালবিহারীর



জয়কৃষ্ণ মৃথোপা্ধ্যায়

প্রবন্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় এবং লালবিহারীকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদত্ত হয়। লালবিহারী এই প্রবন্ধে আরও তিনটি অধ্যায় সংযুক্ত করিয়া 'গোবিন্দ সামস্ত' নামে উপন্যাসাকারে প্রকাশিত করেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথ, হাইকোর্টের তদা-নীস্তন অন্ততম বিচাবপতি মাননীয় জে. বি. ফিয়াব এবং সংস্কৃত ভাষায় স্ক্রপণ্ডিত আচার্য্য ই, বি, কাউএল মহোদয়গণ এই পুস্তকের পা গুলিপি সংশোধনে সাহায্য , করিয়াছিলেন। পুস্তক্থানি পুরস্কার-প্রদাতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে উৎস্ট হয়। এই পুন্তকথানি পরে Bengal Peasant Life বা বন্ধীয় কৃষকের জীবনেতিহাস নামে স্থপরিচিত হয়। এই পুস্তকের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং বোধ হয় আরু কোন বাঙ্গালীর ইংরাজী মৌলক রচনার এরপ আদর হয় নাই।" এই পুত্তকথানি কি স্বদেশে কি সর্ব্বজনপ্রশংসিত হইয়াছিল এবং বিদেশে প্রতিভার অধিকারী জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞা-নিক চার্লদ্ ডারউইন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুস্তকের ইংরাজ প্রকাশকগণকে স্বহন্তে যাহা লিথিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিতে সকল বাঙ্গালীই গৌরব অমুভব করিবেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—



আচাৰ্য্য ই , বি. কাউএল

"I see that the Rev. Lal Behari Day is Editor of the 'Bengal Magazine' and I shall be glad if you would tell him, with my compliments, how much pleasure and instruction I derived from reading a few years ago, his novel, Govinda Samanta,"

বস্ততঃ দরিদ্র বাঙ্গালী ক্রমকের ঘরের কথা সহামুভূতি-পূর্ণ হাদর লইয়া আর কেংই এক্লপ স্থন্দরভাবে বির্ত করিতে সমর্থ হন নাই।

ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে সত্যবাদী ঘোষাল এই পুস্তকথানির বঙ্গামুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

শক্তৈ হাজি । বহরমপুর হইতে লালবিহারী হুগনী কলেকে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকরপে স্থানাস্তরিত হন। গুণগ্রাহী লেফটেনাট গবর্ণর শুর রিচার্ড টেম্পল লাল-বিহারীকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার Bengal Peasant Lifeএ তিনি যে অপূর্ব্ব রচনাক্ষমতা এবং ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই তাঁহার শিক্ষাবিভাগে পদোলতির কারণ।

বেঞ্চল ম্যাতগজিন। ১৮৭২ খুপ্টানের অগ্র মাদ হইতে লালবিহারী Bengal Magazine নামক একথানি ইংরাজী মাসিক পত্রের প্রবর্তন করেন। ইহার পূর্বের যে শিক্ষিত দেশবাদী কর্তৃক পরিচালিত ইংরাজী মাসিকপত্র প্রবর্ত্তিত হয় নাই এমন নহে, কিন্তু কোনও পত্রই অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। রামগোপাল ঘোষের জীবনচরিত প্রভৃতি বিবিধ সদগ্রন্থের প্রণেতা স্থলেথক কৈলাসচন্দ্র বস্ত্র তাঁহার সভীর্থ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় ১৮৪৯ খুষ্টাব্দে Literary Chronicle নামে যে মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন তাহা কয়েক বৎসর প্রকাশিত इरेश विनुष्ठ इरेगाছिन। कृष्णनाम भान ७ मञ्जूठल মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ছাত্রাবস্থায় পরিচালিত Calcutta Monthly Magazine এর তিন সংখ্যার অধিক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। গিরিশচক্র ঘোষ প্রভৃতি কৃতবিত্য বাঙ্গালী কর্তৃক ১৮৫৮ খুষ্টাব্দে প্রচারিত Calcutta Monthly Review বোধ হয় পাঁচ সংখ্যার অধিক প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৬১ খুষ্টাবে স্থ্যপত্তিত শস্তচক্র মুখোপাধ্যায়, কাণীপ্রদাদ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজী শেথকগণের সহায়তায় Mookerjee's



नञ्<u>र०चा न</u>्द्या गायात्र

Magazine নামে যে স্থন্দর মাসিকপত্র বাহির করিয়া-ছিলেন তাহাও পাঁচ সংখ্যা বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৭২ খুষ্টাব্দে জুলাই মাদে শস্তুচন্দ্র নব পর্য্যায়ে Mookerjee's Magazine বাহির করিলে অগষ্ট মাদে লাল-বিহারী তাঁহার Bengal Magazine বাহির করেন। 'বেঙ্গল ম্যাগেজিন' মুখাজ্জীর ম্যাগেজিনের ক্সান্ন উৎকর্ষ লাভ না করিলেও উহার অপেকা দীর্ঘজীবী হইয়াছিল। তৎকালে দেশবাসিগণের মধ্যে ইংরাজী মাসিক পত্তের পাঠক সংখ্যা অল্ল থাকায় এ সকল অতুষ্ঠানে লাভের কোনই সম্ভাবনা থাকিত না, বরঞ্চ পরিচালকগণের ক্ষতি-গ্রস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকিত। বেঙ্গল মাাগে-জিনে উৎকৃষ্ট লেথকের এবং স্থপাঠ্য প্রবন্ধের অভাব ছিল না। মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'চৈতক্তের জীবনকথা' এবং 'প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত', নবাগত সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ও 'বঙ্গীয় ক্ষককুলের অবস্থা', রমেশচন্দ্রের সহোদর যোগেশচন্দ্র দত্তের 'কাশ্মীরের ইতিহাস', কুমারী তরু ও অরু দত্তের কবিতা, রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা-পূর্ণ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতন্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং সর্কো-পরি সম্পাদকের মনোহর সন্দর্ভাদি বেঙ্গল ম্যাগেজিনের

পত্রগুলি অনক্কত করিয়াছিল। লানবিধারীর কয়েকটী প্রবন্ধের নাম এন্থলে সন্মিবিষ্ট হইল।

- ১। The late Babu Kissory Chand Mittra

  —মনীষী কিশোৱীচাঁদ মিত্রের স্থানর চরিত্র-চিত্র।
- ২। Recollections of my Schooldays— লালবিহারীর ছাত্রজীবনের শ্বতি-কথা—অতি স্থন্দর।
- (৩) Teaching of English Literature in the Colleges of Bengal—এই প্রবন্ধটি বেথুনসভায় পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে তৎকালীন শিক্ষা-প্রদান-প্রণালীর বিবিধ দোষ আলোচিত হয়।
- ( 8 ) All about the Parsis—ইহাও বেথুনসভায় পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে পার্শীগণের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।
- (৫) Life and Labors of Dr. Carey—
  চিরম্মরণীয় উইলিয়ম কেরীর স্থন্দর জীবন চরিত। ইহা
  মিশনারি প্রার্থনা-সমাজে পঠিত হইয়াছিল এবং মার্শম্যানের
  কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ভের বিখ্যাত জীবনচরিত প্রকাশের
  বহুপুর্বের রচিত হইয়াছিল।
- (৬) The Rev. John Wilson—স্থলিখিত চরিত-কথা। এই প্রবন্ধও বেথুনসভায় পঠিত হইয়াছিল।

( १ ) Folk Tales of Bengal—এই বান্ধালা উপকথাগুলি পরে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা। এতঘ্তীত লালবিহারী 'বেঙ্গল ম্যাগেজিনে' রীতিমত বাঙ্গালা পুস্তকের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি স্থনীতি ও স্বন্ধচি সঞ্চত পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে 'কলিকাতা ঐতিহাসিক সমিতি' (Calcutta Historical Society) কৰ্ত্তক প্ৰকাশিত 'Bengal Past and Present' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাবলীর একস্থানে লিখিত আছে যে লালবিহারী তাঁহার 'বিষরক্ষে'র অতি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা ঐ সমা-লোচনা পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এই অন্থোগের সমর্থন করিতে পারি না। লালবিহারী স্বীকার করিয়াছেন যে, "Bahu Bankim Chandra Chatterjee is not only the most considerable but decidedly the best of the Bengalee novelists," কিন্তু গলাংশে যে অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ করা হইয়াছে এবং দোষ্থীনা



বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কুন্দের উপর গ্রন্থকার যে অবিচার করিয়াছেন ( Poetical Justice করেন নাই) তজ্জ্ব গ্রন্থানি যে নির্দোষ হয় নাই তাহাই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে লালবিহারী বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা করিতেন। শুনা যায়, তিনি 'রিভিউয়ে' দীনবন্ধুর পুস্তকের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন এবং তাহাই নাকি দীনবন্ধুর ভে<sup>\*</sup>তারাম ভাট চরিত্রাঙ্কণের কারণ। কিন্তু দীনবন্ধ তদীয় 'স্থরধুনী কাব্যে' লালবিহারীর প্রতিভার প্রশংসা করিতে ক্রটি করেন নাই।

ভক্ত-স্মৃতি। ১৮৭৯ খুষ্টাব্দে লালবিহারী Recollections of Alexander Duff বা 'ডফশ্বতি' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনের শ্বতিকথা অতি স্থন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বাঙ্গালার উপকথা। ১৮৮১ লালবিহারী পঞ্জাব গাথার সঙ্কলয়িতা কাপ্সেন বিচার্ড কার্ণ্যাক টেম্পলের উৎসাহে Folk Tales of Bengal নামে বান্ধালার উপকথা সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই পুস্তক থানি বোধ হয় লাল-বিহারীর সর্বভাষ্ঠ পুস্তক এবং তাঁহার শ্বতি চিরদিন বঙ্গদেশে উজ্জ্বল রাখিবে। বাস্তবিক বিদেশীয ভাষায়

বান্ধানী শিশুর শৈশব-স্বপ্প-কথা যে এরূপ স্থন্দর ভাবে নিশিবর হইতে পারে ইহা অনেকেরই কল্পনারও অতীত। এই পুস্তকখানি সর্বত্র যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ইহার বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইবামাত্র নিঃশেষিত হইয়াছে।

লালবিহারী পাণ্ডিভা। লালবিহারী আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি কলেজের উচ্চতম শ্রেণী সমূহে ইংরাজী সাহিত্য ও প্রতীচ্য দর্শন শিক্ষা দিতেন। ঐ বিষয়ে তিনি বহুবার বিশ্ববিত্যালয়ের পরীক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষাজ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যথন প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক রো এবং ওয়েব্ তাঁহাদিগের পুস্তকে বাঙ্গানীর ইংরাজী রচনায় কতকগুলি ত্রুটির তালিকা করিয়া "বাবু ইংরাজী" (Baboo English) বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন তথন লালবিহারী এই ইংরাজ অধ্যাপকৰয়ের ইংরাজীর ভূরি ভূরি দোষ প্রদর্শিত করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর সন্মান রক্ষা করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই धक्रवानार्र रहेबाहित्नन । ১৮११ शृहीत्म नानविरात्री কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ফেলো বা সদস্য নির্বাচিত हम ।

শুনা যায় লালবিহারীর কছু পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল। ১৩২০ সালের "মানসী"তে গৌরহরি সেন মহাশয় স্তার গুরুদাসের 'জীবন-শ্বতি'তে লিথিয়াছেন:--"Bengal Peasant Life" প্রণেতা স্থপ্রসিদ্ধ লালবিহারী দে এই সময় (১৮১০।৭১) বহরমপুর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন: Grant Hall Club নামক নবপ্রতিষ্ঠিত সভার তিনি সম্পাদক ও প্রধান কর্মী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহার সহকারী সভাপতি এবং তৎকালীন সবজন্ত্র দিগম্ব বিশ্বাস উহার সভাপতি ছিলেন। \* \*\* দিগম্বর বিশ্বাস বদলি হইয়া গেলে, স্থার গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে, সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে লালবিহারী অতাস্ত বিরক্ত হন। তাঁহার ধারণা ছিল যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভাল ইংরাজী জানেন এবং প্রেসিডেন্ট পদে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার। \* \*\* ইহার পরে লাকবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে উহা উঠিয়া যায়।" যদি লালবিহারীর পাণ্ডিত্যাভিমানের কথা সত্য হয়, তবে তাহাতে বিশ্বিত হইবার কারণ নাই: এবং তাঁহার সেই সামাত তুর্বলতাটুকু আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারি।



স্থার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অবসর প্রতা। ৬৫ বংসর বয়:ক্রমের সময় ালবিহারী কর্মা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর াহণের অব্যবহিত পূর্বেব তিনি মাসিক সহস্র মূদ্রা বেতন াইতেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি পাঁচ বৎসর াল মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৮৯৪ খুষ্টান্দের ২৮শে ্রেক্টাবর তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন।

শেষ জ্লীবন। মৃত্যুর কয়েক বংসর পূর্ব ইতে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ দিনগুলি ারুদ্বেগে যাপিত হয় নাই। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে িলাতে ব্যারিষ্টার হইবার জন্ম প্রেরণ করিয়াছিলেন. হার কোনও সংবাদ না পাইয়া তিনি শান্তিহারা হইয়া-লেন। তিনি কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করিয়া কিছু তিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার শেষ জীবনের শান্তির অন্ততম কারণ। তবে তাঁহার সহধর্মিণী ও স্থাগণ অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রষা দ্বারা তাঁহাকে যথাসম্ভব ্রেথ রাথিতে চেষ্টা পাইতেন। লালবিহারীর অভিপ্রায় মুসারে তাঁহার ক্সাগণ অধিকাংশ সময় তাঁহাকে ধর্ম-্রস্থাদি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইহাতে তিনি কথঞ্চিৎ ান্তি লাভ করিতেন।

স্মৃতি-ভিক্ত। তাঁহার মৃত্যুর পর জেনারেল এসেম্ব্লিঞ্জ ইনষ্টিটিউসনে তাঁহার কতিপর ছাত্র, বন্ধু ও ভক্তগণ কর্তৃক একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে নিথিত আছে—

## IN MEMORY OF

## THE REV. LAL BEHARI DAY,

A Student of the General Assembly's Institution under Dr. Duff, 1834 to 1844; Missionary and Minister of the Free Church of Scotland, 1855 to 1867; Professor of English Literature in the Government College at Berhampore and Hooghly, 1867 to 1889; Fellow of the University of Calcutta from 1877, and well known as a journalist and as author of BENGAL PEASANT LIFE and other works. Born at Talpur Burdwan, 18th December 1824; died at Calcutta, 28th October 1894.

Some of his surviving pupils and of his numerous admirers have erected this tablet.



শুর রিচার্ড টেম্পল

(পরে বোম্বাইয়ের গবর্ণর ) স্থপণ্ডিত স্থার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার "Men and Events of my time in India" নামক স্মপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লালবিহারীর সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সকল বান্ধালীই গৌরব অমুভব করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"His character was marked by firmness, independence and ambition for doing good in his generation. Having been in intimate communication with the missionaries, he possessed an exact knowledge of the best points in the European character, and his writings displayed much insight into the thoughts and way! of the poorer classes. among his contrymen He possessed much literary skill and tot English prose with purity and persone ty

## সমাপ্ত